# গাহস্থাপাঠ।

## শ্রীচন্দ্রনাথ বস্থু এম, এ

প্রণীত।

ভূতীয় সংস্করণ।

#### ্ কলিকাতা।

১১৯ নং ওল্ড বৈটি নথানা বাজার রোড বানজি প্রেসে জীয়ত্নাথ বল্যোপাধ্যায় কর্ত্তক মুদ্রিত।

> ১৮৮ নং রারাণনী ঘোষের ষ্ট্রটে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি কর্তৃক

> > প্রকাশিত !

**১**२३७ ।

### অবতরণিকা।

ুমাকুষের হথ ছঃথ চরিতা সকলেরই মূল গৃহ। গৃত্বর .গুণে মাত্র ভাল হয় ও হ্রথভোগ করে, গৃহের দোষে মাত্র মন্দ হয় ও ছুঃখভোগ ক্রে। মানুষের শারীরিক মানশিক বৈষয়িক এবং জাতীয় সকল প্রকার অবস্থা গুত্পণালীর অন্তরপ হইয়া থাকে। মানুষের গৃহ্প্ণালী বেম্ন তাুহার জীবনপ্রণালী তেমনি। একটি অপর্টর ফলস্বরূপ। অতএব মার্থের চরিত্র অবস্থা ও জীবনপ্রণালী ভাল করিতে হইজে অগ্রে তাহার গৃহপ্রণালী ভাল করা আবশ্যক। আমাদের চরিত্র **অবস্থাও জীবনপ্রণালী সর্বাংশে** ভাল নয়। তাহার**,** একটি প্রধান কারণ এই যে আমাদের গৃহপ্রণালীও স্কাংশে ভাল নয়। অতএব আমাদের চরিত্র অবস্থা ও জীবনপ্রথালী সংশোধন করিয়া উত্তম করিতে হইলে অগ্রে আমাদের গৃহ-প্রণালী সংশোধন করিয়া উত্তম করিতে হইবে। গৃহপ্রণালী সংশোধন না করিয়া কেবল মুথের কথায়, বাচনিক উত্তৈজনায়ং লিথিত উপদেশে বা অপর কোন উপায়ে আমাদের চরিত্র **ष्ववश ७ जीवन अगाली मः (माधन क**तिवात हार्हे। कित्रल সে চেষ্টা বিফল হইবারই কথা। আমাদের গৃহপ্রণালী আমাদের চরিত্র অবস্থা ও জীবনপ্রণালীর উন্ভির অনুকৃল নাহইলে সহত্র প্রন্থ পড়িলে বা নছত্র বক্তা প্রানিলেও আমরা সে উল্তি সাধন করিতে সক্ষম হইব না৷ ভাল হওয়া উচিত, একথা শুধু কাণে শুনিলে ত ভাঁল হইজে পারিব না।

'ভাল'হওয়ার মতন ধাত্ হইলে তবে ভাল হইতে পশীরবা কিন্তু ভাল হওয়ার মতন ধাত্ গৃহপ্রণালী ভাল না ভ্রূলে হয় না, কেন না মাহুষের ভাল ধাত্বল মনদ ধাত্বল সব ধাুত্ই গৃহে প্রস্তত হয় এবং তাহা গৃহপ্রণালীর ফল। অতথব আ্মা-एन र्व 5 ति ख व्यवसा ७ की वन अना नी जान कति एक नहेरन मर्काछ আন্দের গৃহপ্রণালীর দোষ সংশোধনু করিয়া তাহাকে নির্দোর্য করিতে হইবে। তাই এই গার্হস্থাঠ লিখিলাম। ইহাতে আমাদের গার্হারীতির কতকগুলি দোষ বুঝাইবার চেষ্টা 'করিয়াছি এবং সে দোষগুলি কেমন করিয়া সংশোধন করা মায় তাহাও যথাসাধ্য নির্দেশ করিয়াছি। গৃহদংস্কার সকল প্রকার দংস্কারের মূল। গৃহসংস্কার না করিয়া অন্য কোন वक्म मःश्वात माधानत (हुए। कतिल छाहा निकल इहात, অন্তত্যে পরিমাণে সফল হওয়া আবশ্যক সে পরিমাণে সফল হইবে না। আমার বোধ হয় যে আমাদের গার্হারীতি সংস্কৃত হয় নাই বলিয়া আমাদের বিদ্যালয়সমূহে চরিত্তের উংক্র্যাধন স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে যে শিক্ষা েদেওয়া, ২ইতেছে ভাহা বিশেষ ফলবভী হইতেছে না। কেমন . একরিয়া ফলবতী হইবে ? ফলবতী হইতে আমাদের যে ধাত্ ্জাবশ্যক জামাদের বর্ত্তমান গার্হস্তা রীতির দোষে আমাদের গৃহে এখন দে ধাত্ প্রস্ত হওয়া অসম্ভব। অতএব অগ্রে व्यामात्मत्र नृशार्व स्थाती जित्र प्राप्तांशन विवतः विका ति अश আবশ্যক। সে শিক্ষা পিবার নিমিত্ত এখনও কোন পুস্তক (लथा इस नारे। जारे এरे गार्रे छा भार्त । निधनाम।

कान . अकि कथा किवल खनिएन वा शूखक शिख्त

লোখা হয় না। -কথাটি যতক্ষণ না মানসিক সংস্কারে বা প্রবৃত্তিতে পরিণত হয় ততক্ষণ তাহা প্রকৃতপক্ষে শেখা হয় না। কোন কথাকে প্রবৃত্তিতে পরিণত করিতে হইলে তাহা যথন হউক একবার পড়িলেই বা গুনিলেই হয় না। শৈশবকাল :হইতে অধিক বয়স পর্যান্ত সে কথাটি সর্কানা মনে জাগরক হওয়া-আবশ্যুক এবং দেই-কগানুসারে বারংবার কার্য্য সম্পাদিত হওয়া আবশাক। জ্ঞান প্রবৃত্তিতে পরিণত<sup>ু</sup>না হইলে কেবল জ্ঞানরপেই থাকে, কায্যকরী শক্তিব আকার ধারণ করে না। বেশি বয়সে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা সহজে প্রবৃত্তিরূপ ধারণ করে না এবং সেই জন্য সে জ্ঞান অনুসারে মানুষ আপনার জীবন ও কার্য্য নিয়মিত করিতে পারে না। বিশেষতঃ গৃহসম্বনীয় ভাত সংফারের ন্যায় যে সকল সংস্থার মানসিক প্রকৃতির স্বরূপ, হইয়া পড়িয়াছে, সে দকল সংস্কার ভাস্ত বলিয়া প্রতীত হুইতে ছটলে শৈশবকাল হটতে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া বুরা আবশ্যক। नरह९ विश्वम मश्यांत मुकल मिटे मकल जान्य मश्यादात्र श्रामे অধিকার করিয়া মানসিক প্রকৃতির স্বরূপ হইর্ছ জীবন ও কার্য্য নিয়মিত করিতে পারে না। এই জন্য গার্হস্থা পাঠ শৈশ্ব হইতে পড়াইতে আরম্ভ করিয়া ্থাকো মাংঝোঁ তুই এক বৎসর বাদ দিয়া কিছু বেশি বয়স পর্য্যস্ত গড়ান আব-শকে। গার্হস্য কথা বারংবার না পড়াইলে বালকবালিকারা উহার গুরুত্ব উপুলব্ধি করিতে পারিবে না। উহার গুরুত্ব खेशनिक ना इटेल 9 वानकवानिकाता वर्ड इटेशा मःगाता शत्म প্রবেশ করিয়া সেই সকল কথা অনুসারে সংসারকার্য্য নির্কাহ

ঁকরিতে প্রোৎসাহিত বা উত্তেজিত বোধ করিবে না। সংসারা শ্রাম প্রবেশ করিয়াও বৃদ্ধ বয়স পর্যান্ত পার্হস্থার্চে বৈ সকল কৈথা লিথিমাছি সেই সকল কথার অনুশীলন করিতে হথৈব ভালে সংস্কার এবং ভান্ত কার্যাপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ সংস্কার অর্জন করা এবং বিশুদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী হইয় ্বিভঁঠ কাৰ্যপ্ৰণালী অবলয়ন কৰা বড়ই ক্ঠিন কাজ। এদেশের শ্রীলোকদিগের অপেক্ষা পুরুষ্দিগের অধিক শিক্ষা হইয়াছে। অভএব আমাদের গার্হতা রীতি সম্বন্ধে যে সকল कथा विथिवाम आगातित छोट्याकनिशात अर्थका आगातित পুরুষেরা তাহার গুরুত্ব ভাষার্থ ও তাৎপর্যা বেশি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতএব গার্হস্তা রীতি সংস্কার করণার্থ श्यांगालित शुक्यितिशत्क मन्त्रंगारे एमरे मन कथा आदार्वत जीनिशक वृक्षारेका निष्ठ इरोत अवर जामापनत जीलाकिया যাহতে উচিত প্রণালীতে গৃহকার্যা করেন তাহার উপায়ও 🗣 রিতে হইবে। জীলোক দিগের গৃহতাগ্যের উপর সর্বলাই ভাঁহাদিগের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে কো**ন** মেবৈধ কৌৰ্য্য কৰিতে দেখিলে অথবা গৃহক্ষাসম্মনীয় কোন নিষ্কামের প্রতি আন্তান্ধীন দেখিলে তংক্ষণাং তাঁহাদিগকে ভাগদের ভুল বা জটি অতি কোমলভাবে বুঝাইয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। আবার পুরুষেরা যেথানে গার্হস্য রীতি পালন করিতে অবহেলা করিবেন, দেখানে স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদিগকে বলিয়া কৰিয়া সত্ৰক করিয়া হুৱীতি পালন कतिर् वाधा कतिर्क्ता अीशूक्य डेडरम এই तर्श वह निन এমন কি হুই তিন পুরুষ ধরিয়া পরস্পরকে উপদেশ দিলে

ও স্থানিত পালন করিতে নাধ্য করিলে তবে আমাদের গাইছা রীতি লাভ হইবে, এবং জ্বীপুরুষের যে সভাব বা প্রকৃতি হইলে গাইছাপ্রণালী স্থলর স্থমর স্বাস্থাজনক চরিত্রের এবং পারিবারেক ও জাতীর উরতির অনুকৃল হয় আমাদের স্ত্রীপুরুষেরা দেই স্থভাব বা প্রকৃতি প্রাপ্ত ইইবেন। তথন আমাদের বিদ্যালয়সমূহে নৈতিক উরতি সাস্থা-বিদ্যান প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সম্যক্ কলবতী হইবে, তাহার পুরেল হইবে না। তাই বালক বালিকা যুক্ত যুক্তী প্রোচ্ প্রেলি বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই যজের সহিত গার্হস্থাপাঠ করা কর্ত্বা।

আমাদের পার্ছারীতির সকল দোবই বে এই গ্রন্থে করিয়ছি তা নর। সকল দোব সকল সময় মনেও পড়ে না, 'অতএব লিপিবদ্ধ করাও বাধ না। আবার স্থানভেলে গার্হিয়া রীতির লোকও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য দেশের সকল স্থানে গার্হস্থানীতর বে সমস্ত লোব আছে তাহা জানিও না। অতএব এই গ্রন্থ পড়াইবার সময় চিস্তানীল শিক্ষককে গ্রেল্লিখিত শোবের অতিরিক্ত দোবগুলি খলিয়া নিতে হইবে এবং স্বয়ং পাঠক পাঠিকাগণকেও তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আমাদের গার্হস্থানীতির দোবগুলি বিশ্বা দেওয়া ও বুঝিয়া লওয়া বেমন আবশ্যক আমাদের জাতীয় চরিত্র ও প্রকৃতির বে লোব হইতে গাহ্স্যি রীতির লোম-গুলি উৎপার হয় সেই লোষ দেবাইয়া দেওয়া ও বুঝা তদপেক্ষা বেশি আবশ্যক। দোবের হেতুনা ব্রিলে দোব লোগতেও পাওয়া যায় না, এবং দোব সংস্কার

করিবার জন্য যে প্রকারে কার্য্য করা আবশ্যক সে প্রকারে কার্য্য করিতেও পারা যায় না। অতএব চিন্তাশীল শিক্ষক সর্বদা সেই চরিত্র ও প্রকৃতিগত দোষের কথা ব্রাইয়া বলিবেন এবং পাঠক পাঠিকা ব্রিয়া দেখিবেন এবং সকল গৃহস্থ সর্ব্ধনা সেই দোষের কথা মনে করিয়া যাহাতে গৃহকর্ম-প্রণালীর সংকাররূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সেই দোষেরও সংকার করিতে পারেন সে বিষয়ে নিয়তই যত্ন করিবেন।

•আমাদের গার্হ্যপ্রণালী সম্বন্ধে সকল প্রকারের কথা এ গ্রন্থে বলি নাই। যে সকল কথা বলিতে বাকি রহিল তাহা আর একথানি গ্রন্থে বলিব।

় আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীমান্ তারাকুমার কবিরত্ন এই গ্রন্থানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং মুদ্রাঙ্গনকালে ইহার সমস্ত প্রফ সংশোধন করিয়াছেন।

•কলিকাভা। ) ় ৩রা চৈত্র। ১২৯২। ১

'শ্রীচন্দ্রনাথ বস্তু।

#### দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবার ছইটি নূতন পাঠ সরিবেশিত হইল এবং প্রথম সংস্করণে যে পাঠগুলি ছিল তাহাও উত্তমরূপে সংশোধন করা গেল। মূল্য যাহা ছিল তাহাই রহিল।

কলিকাতা। ° } ২৫শে আবাঢ়। ১২৯৪। }

## मृहि।

| পাঠ।                    |        |         |         |       | পৃষ্ঠা 🛌     |
|-------------------------|--------|---------|---------|-------|--------------|
|                         | প্রথ   | ৰ পাঠ।  |         |       |              |
| ্গৃহ পরিষার রাখিবার     | কথা    |         | •••     | •••   | ٠, ٢         |
| •                       | দ্বিতী | য় পাঠ। |         |       |              |
| গৃহসামগ্রীর কঁথা        | •••    |         | •       | •••   | <b>3</b> * · |
|                         | তৃতী   | য় পাঠ। |         |       |              |
| কাপড়ু পরিবার কথা       | •      | •••     | •••     | •••   | 59           |
| •                       | চতুর্থ | পাঠ।    |         |       |              |
| রানাঘরের কথা            | •••    | •••     | • • •   | • • • | २०           |
|                         | পঞ্চ   | য় পাঠ। |         |       |              |
| অনব্যঞ্জনের কথা         | •••    |         | •••     | •••   | ર૭           |
|                         | ষষ্ঠ   | পাঠ।    |         |       |              |
| খান করিবার কথা          |        | •••     | •••     |       | 9•           |
|                         | সপ্তম  | পাঠ।    |         |       |              |
| ভোজনের কথা              | •••    | •••     | •••     | •••   | <b>ે</b> ક   |
| অন্তম পাঠ।              |        |         |         |       |              |
| শয়ন করিবার কথা         | •••    | •••     | •••     |       | <b>৫</b> ૨ . |
|                         | নব্ম   | পাঠ।    |         |       | •            |
| গৃহৰূম্ম ক্রিবার কথা    | •••    | •••     | • • • • | •••   | <b>७•</b>    |
|                         | দশ্য   | পাঠ।    |         | ••    | :            |
| গার্হস্য পাঠের তত্ত্ব 🖦 |        | •••     |         | •••   | ৬৫           |

## গাৰ্হস্থ্যপাঠ।

### প্রথম পাঠ

#### গৃহ পরিষ্কার রাখিবার কথা।

গৃহ দর্বনাই পরিকার রাখা উচিত। অপরিকার গৃহ দেখিতেও ভাল নয় এবং সাজ্যের পক্ষেত্র অনিষ্ঠকর। বাসালীর স্নী গৃহকে ছই বেলা পরিকার করেন, প্রাতে ছড়াণ্ড ন্যাতা দিয়া এবং বৈকালে বাঁটা দিয়া পরিকার করেন। এই জন্য অনেক বাসালীর গৃহ বেশ পরিকার ও ঝর্করে থাকে। কিন্তু বাঁটা দিয়া ধূলা কাদা প্রভৃতি সরাইয়া ফেলিলেই যে গৃহ সম্পূর্ণজ্পে পরিকার হয় তা নয়। নানার্কিমে গৃহ অপরিকার হইয়া থাকে। ঘরের মধ্যস্থলৈ অথবা উঠানে যদি কতকগুলা ইট্ কাট ঘটি বাটি ছেঁড়া কাগক বা ন্যাক্ডা পড়িয়া থাকে তাহা হইলেও গৃহকে, অপরিকার বলা যায়। ছোট ছোট ছেলেরা নানা জব্য গৃহমধ্যে অম্থাস্থানে ফেলিয়া রাখে। কেহ হয় ত কতকগুলা প্রত্ব ভালিয়া উঠানের মধ্যস্থলৈ কেলিয়া রাখিয়া গৈল। ভালা প্রত্বশুলা কেহ ফেলিয়া দিল না। কোনও ছেলেই হয় ত ঘটি করিয়া জল থাইয়া ঘটিটা ঘরের বারালায় বা দাবায় রাথিয়া গেল।

সে ঘটি এক বেলা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। ছাদে কাণড় শুখাইতেছিল, তুই এক খানা কাপড় বাতাসে উড়িয়া পড়িয়া গেল, যেখানে পড়িল কাপড় নেইখানেই ছুই চারি নন্টা পড়িয়া রহিল। এই রকমেও গুহু অপরিষ্কার হুইয়া থাকে।

আমাদের জীলোকদিগের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ সংস্থার যে মল মৃত্র সকড়ি প্রভৃতি দ্বারাই গৃহ অপ্রিক্ষার কইয়া থাকে, এবং সেই জন্য সেই সব দ্রব্য অযথাস্থানে পড়িয়া না থাকিলেই অনেকে মনে করেন যে গৃহ পরিক্ষার আছে। কিন্তু শুধু তাহা হইলেই গৃহ পরিক্ষার হয় না। যাহাতে গৃহ দেখিতে থারাপ হয় তাহা দ্বারাই গৃহ অপরিক্ষার হয়। অতএব কেবল প্রাতে এবং অপরাক্ষে এক এক বার ছড়া দিয়া ন্যাতা দিয়া অথবা ঝাঁটা দিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ পরিক্ষার করিলেই গৃহ পরিক্ষার হয় না। কোনও একটি সামগ্রীকে অংথাস্থানে থাকিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা যথাস্থানে রাধিয়া দেওয়া কর্তব্য, এবং লতা পাতা প্রভৃতি ছেলেদের থেলাবার সামগ্রী অযথাস্থানে থাকিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা কেলিয়া দেওয়া কর্তব্য। এইরূপে গৃহপ্রান্ধণ অপরি-কার হইল কি না সর্বানাই তির্ষিষ্টে স্বাক্তি থাকিলে তবে গৃহ পরিক্ষান্থ পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারা যায়।

গৃহসামগ্রী সাজাইয়া রাথিবার দোষেও গৃহ অপরিজ্ঞার হইয়া থাকে। গৃহসামগ্রী উত্তমরূপে সাজাইতে হইলে যে সৌন্দর্যাবোধটুকু থাকা আবশুক এদেশে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে অনেকেরই তাহা নাই। এই জন্য আমাদের গৃহে অসদৃশ সামগ্রী একতে রাথা হইয়া থাকে। পিতল কাঁমার জিনিস

'দেখিতেঁ° মনদ নয়, কিন্ত যেখানে পিতল কাঁদার জিনিস বাথা হয় হয় ত সেই থানেই ছুই চারিটা হাঁজি বা ছুই একটা ভাঙ্গা পেটারা বদান থাকে। একটি ভতি উত্তর্গ কজির আল্নায় দশথানি বেশ ভাল কাপড় সাজান রহিয়াছে <sup>,</sup>এবং তাহার মাঝখানে হয় ত একথানা ময়লা ছেঁড়া ন্যাক্ড়াও ঝুলিতেছে। এইরপ অসদৃশ সামগ্রীর একঁতা সমাবেশে গ্রহ দেখিতে অতিশর অপরিষ্কার এবং অপ্রীতিকর **इहेशा थात्क। अत्नक ममग्र आलमा वन्छः ग्रह्मार्मशी यथायथ** ভাবে-রাথা হয় না। মাটির তেলের ভাঁড়টা রাখিতে হইবে; ঘরে ঢুকিয়া সামনেই যে স্থানটুকু থালি দেখা গেল সেইথানেই ভাঁড়টা রাথা হইল। সেথানে যদি ভাঁড়ের অকুরূপ সামগ্রী না থাকে তবে যেথানে অনুরূপ সামগ্রী আছে হুই পদ অগ্রসর হইয়া সেইখানে রাখিতে যেন কতই কটু হয়। এই তুই কারণে গৃহসামগ্রী স্থন্দরভাবে রাখা হয় না এবং প্রহে সৌন্দর্য্যের অভাব হয়। গৃহ স্থন্দর হইলে গৃহের লোকের মন বড় প্রফুল থাকে এবং মন প্রফুল থাকিলে তাহাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়। অতএব যাহাতে গৃহসামগ্রী স্থান র-ক্লপে সজ্জিত রাথা হয়, তদ্বিয়ে যত্নান্হওয়া কর্তব্য। যাঁহাদের সৌন্দর্যাবোধ আছে তাঁহারা যদি যে সকল লোকের त्रोक्यात्वाध नाहे छांशानिशत्क मर्सना कत्थापकथनष्ट्रत এবিষয়ে শিক্ষা দেন তবে ক্রমে ক্রমে লোকে রু অভ্যতা দ্র হইতে পারে এবং স্ক্রতা দূর হইলে গৃহদামগ্রী যথায়থ ভাবে রাখিতে যে যত্ন ও শ্রম আবশুক তাহাও সঁকলে সহজে স্বীকার করিতে পারে।

যাহা দেখিতে থারাপ তন্থারা গৃহ অপরিক্ষার যে এই বৈধি অনেকের নাই বলিয়া অনেক গৃহ আর এক রকমে অপরিক্ষার, হইয়া থাকে। প্রদীপ এবং অপর তৈলাধার হইতে তৈল গড়াইয়া পড়িয়া অনেক ঘরের দেয়াল এবং মেজে এতই অপরিক্ষার হয় যে তাহা দেখিলেই ঘণার উদ্দেক হয়। যে পাত্রে তৈল থাকে এবং যে স্থানে প্রদীপ প্রভৃতি তৈলাধার রাখা হয় তাহা প্রত্যহ এক এক বার পরিক্ষার করিলে দেয়াল এবং মেজে সকলই পরিক্ষার থাকে। কিন্তু আলস্য এবং সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাব বশতঃ সেরপ করা হয় না। তৈল এবং প্রদীপের কাট, মল মূত্র বা ভাতের ন্যায় অগুদ্ধ না হইলেও তদ্বারা গৃহ অপরিক্ষার হইয়া থাকে। অতএব তৈলা- ধার রাখিবার স্থান প্রত্যহ পরিক্ষার করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালীর স্ত্রী তাঁহার শুচিসম্বন্ধীয় সংস্কারের বশবর্তিনী
হইয়াই গৃহ পরিক্ষার করিয়া থাকেন। গৃহ দেখিতে স্থালর
হইবে এরপ মনে করিয়া গৃহ পরিকার করেন না। তাই
"মল মূত্র উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি যাহা তিনি অশুচির কারণ বলিয়া
কানেন তাহা পরিকার করিলেই মনে করেন যে গৃহ পরিকার
'হইল। তাঁহার শুচি অশুচি বিষয়ক সংস্কার তাঁহার গৃহ
পরিকার রাখা সম্বন্ধে কতক পরিমাণে অস্তরায় স্থারপ হইয়া
থাকে। তাঁহার মনে সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতার ভাব ফুটাইয়া
দিয়া তাঁহার সেই সংস্কারকে প্রশাস্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্ব্য।

আমাদের স্ত্রীলোকের। পান সাজিবার সময় অঙ্গুলির চ্প খয়ের ইত্যাদি ঘরের দেয়াল মেজে তক্তাপোস বাক্স পেটারা প্রভৃতিতে শুছিয়া থাকেন। তাহাতে গৃহ এবং গৃহসামগ্রী ' সুমস্ত ই অপরিষ্কার এবং দেখিতে খারাপ হয়। পান সাজিবার
সক্ষার•মধ্যে যেমন বাটা ডাবর ডিবে চুণের ভাঁড় ধয়েরের
বাট্ট প্রভৃতি খাকে তেমনি হাত ধুইবার জন্য একটি জলের
ভাঁড় বা বাটি অন্তত হাত মুছিবার জন্য একথানি কমাল বা
পরিষ্কার ন্যাক্ড়া থাকিলেই এই অনিষ্ট নিবারণ হয়। ইহা
অতি সহজ অুমুঠান। অতএব এ অনুঠানের বিলম্ব বা ব্যত্যমা
হওয়া নিতান্ত অক্তব্য।

এদেশের কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই ঘরের দেয়ালে এবং মেজের উপর কফ নিষ্ঠীবন পানের পিক ইত্যাদি ফেলা অভ্যাস আছে। সেরপ করিলে ঘর যে কেবল অপরিষ্কার ও কুদর্শন ম্ব তা নয়, অস্বাস্থ্যকরও হয়। কফ প্রভৃতি অভিশয়,দৃষিত গদার্থ। ঘরের ভিতর ফেলিলে তদ্বারা ঘরের বায়ুও দুষিত্ গয়। আমাবার কফ প্রভৃতি পিপীলি ার ভক্ষা, তাই ঘরে হফ্ ফেলিলে ঘরে পিপীলিকার উপদ্রব হয়। অতএব ঘরের দেয়ালে এবং মেজেরু উপর কফ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিবার • যে রীতি আছে তাহা একান্তই পরিত্যাল্য। স্বাস্থ্য এবং भोन्याविषयक छात्नत अভाव এই রীতির এक**ট** कावन। আলস্যাধিক্য আর একটি প্রবল কারণ। উঠিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া কফ ইত্যাদি নিকেপ করাও কষ্টকুর বোধ হয় বলিয়া আমরা তাহা ঘরের ভিতর ফেলিয়াথাকি। কিন্ত এত অলম হওয়া বড়ই কুলক্ষণ। এত অলম, হইলে 奪 গৃহকার্য্য কি অপুর কার্য্য কোনঃ কার্যাই ভাল করিয়া করিতে পারা যায়<sup>2</sup>না এবং সেই ক্ষন্য নানা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএঁব এরপ আলেন্ট পরিতাগে করিয়া

যাহাতে এই ম্বণাজনক গীতি উঠিয়া যায় সকলেরই তাহা করা কর্ত্তবা।

দরের দেয়ালে অনারত পৃষ্ঠে ঠেদ্ দিয়া ব্দিবার দকণও

দরের দেয়াল অপরিকার হইয়া থাকে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা এই প্রকারে ঘরের দেয়াল যত অপরিকার করিয়া
থাকেন পুরুষেরা তত করেন নাঃ বাড়ীতে যুখন পুরুষেরা
থাকেন না তথন অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা পৃষ্ঠের বসন খুলিয়া
পা ছড়াইয়া দেয়ালে পৃষ্ঠ দিয়া বসিয়া গল্ল করিয়া থাকেন।
ভাহাতে একটু একটু করিয়া পৃষ্ঠের তৈল ও মলা লাগিয়া
দেয়ালের সেই ভাগ বড়ই ময়লা হইয়া উঠে। দেয়ালের
উপরিভাগ সাদা ধপ্ধপে, নিয়ভাগ ময়লা, ইহাতে ঘর
বে কতই কুৎসিত দেখায় তাহা বলা যায় না। যদি দেয়াল
ঠেদ্ দিয়া বসা একান্ত প্রয়োজন হয় তবে পৃষ্ঠে কাপড় দিয়া
বিদ্লেই দেয়ালাট ভাল থাকে এবং ঘর দেখিতে থারাপ
হয় না। আমাদের স্ত্রীলোকদিগের সেইরপই করা কর্ত্রা।

শ্বামাদের ঘরের মেজে নিত্য বাঁটা দিয়া পরিক্ষার করা হয়। কিন্তু ঘরের দেয়াল কথনও থাড়িয়া পরিক্ষার করা হয় না। এই জন্য ধূলা লাগিয়া দেয়ালের উপরিভাগে পর্যায় মিলুন হর্ত্যা পড়ে এবং দেয়ালের উপরিভাগে ও কাড় বরগায় ঝুল জমিয়া যায়। তাহাতে ঘর দেখিতে অপরিক্ষার হয় এবং ঘরে খাদ্যসামুগ্রী রাখিলে তাহাতে ধূলা ও ঝুলের শুঁড়া পড়িয়া খাকে। অতএব ঘরের ক্ষয়ন্ত দেয়াল এবং ক্ড়ি বরগা প্রভৃতি সর্বদাই ঝাড়া কর্ত্ব।

মধ্যে মুধ্যে কলি ফিরাইয়া গৃহ পরিফার করিবার রীতি

আমাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। কলি ফিরাইতে যে সামান্য •বায় আবশ্যক তাহা অনেকেই দঙ্গান করিতে পারে । কিন্তু কলি ফিরাইবার আবশ্যকতা বুঝেন না বলিয়া এবং অনেক সময় তাচ্ছিল্য করিয়াও লোকে তাহা করেন না। কিন্তু এ বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রীলোকেরা যেমন অন্তঃপুরের ঘর অপরিক্ষার করিয়া থাকেন, পুরুষেরা তেমনি সদর বা বাহির বাটীর ঘর অপরি-দার করেন। স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহারাও ঘরের দেয়ালে ও মেজের উপর কফ প্রভৃতি ফেলিয়া ঘর অপরিষার করেন। অধিকল্প ঘরের ভিতর যেখানে দেখানে তামাকের গুল কয়লা টিকার গুঁড়া প্রভৃতি ফেলিয়া ঘর আরো অপরিষ্কার করেন। তামাকের গুল ও ছাই প্রভৃতি ঢালিবার জন্য আগে এক প্রকার মাটির পাত্র ব্যবহৃত হইত। এখন বড় একটা হয় ন্"। সেই রকম পাতা পুনরায় দকল গৃহে ব্যবস্ত হওয়া উচিত। শদি নাহয় তবে আমাদের যে সর্বনেশে আলস্য এই কুপ্রধার একটি প্রধান কারণ তাহা একেবারে পরিত্যাগ"কেরিয়া যথনই কলিকার গুল ছাই প্রভৃতি ফেলা আবশ্যক হইবে তথনি যেন ঘরের বাহিরে গিয়া তাহা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলিতে ত্রুটি করা নাহয়। এত অলস হইলে কি কাহারো ষদল হইতে পারে ? যে গুল ঢালা কফ ফেলা প্রতৃতি ছোট ছোট কাজে অলস হয় সে বৃহৎ কাজেও অলস হইয়া থাকে। কেননা যে কুদ্র কাজেও অলস হয় তাহার প্রকৃতিই অলস। মতএৰ ক্ষুত্র কাজে আলস্য পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করা

আমাদের বড়ই আবশাক হইরাছে। কেন না গৃহের থ্য সকল ক্ষুদ্র কাজ পুনঃ পুনং ও সর্কাণ করিতে হয় সেই সকল ক্ষুদ্র কাজে তৎপর শ্রমশীল ও সতর্ক হইলে অলস প্রকৃতি বেমন সংশোধিত হয় আর কোন রক্ষে তেমন হয় না। গৃহ সকল প্রকার শিক্ষার স্থান। শ্রমশীলতা শিথিবার স্থানও গৃহ।

আমাদের ছোট ছেলেরা ঘর বড়ই অপ্রিক্ষার করে। ধুলা কাদা লতা পাতা ইট্ পাট্কেল লইয়া ঘরের ভিতরে বা বাহিরে যেথানে একটু জায়গা পায় সেইখানে এমনি করিয়া থেলা করে যে সে দব স্থান অতিশয় অপরিষ্ঠার ছইয়া পড়ে। গৃহের মধ্যে অথবা গৃহের বাহিরে খেলা করিবার জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলে গৃহ অপরি-কার হয় না। ধূলা কাদা প্রভৃতি <sup>'</sup>লইয়া থেলা করা **বন্ধ** করিয়া দিলে আরও ভাল হয়। ধূলা কাদা লইয়া থেলা 🖋 বলে ছেলেদের গা সক্রদাই অপরিষ্ণার হয়। গা অপরিষ্ণার চইলে পীড়া হইয়া থাকে। অথবা গপিরিফার রাথিবার জন্য ধারংবার তাহা ধুইয়া অথবা ভিজাবজের ধারা মুছাইয়া দিলে ্ছেলেদের দর্দ্দি কাদি প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে। ধূলা কাদা লইয়া,থেলা করিলে ছেলেদের কাপড়ও শীঘ্র ময়লা হইয়া পড়ে । পরিব এবং মব্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের বেশি কাপড় शांक ना। (महे जना (म मन (ছांनिक इम्र आत्नक ममम উলদ থাঞিতে হয়, দয় প্রায় সকলাই অভিশয় ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিতে হয়'। ছেলেদিগকে ধূলা কাদা প্রভৃতি नहेशा (थना कडिट्रेंक ना निया ऋन्तत्र ऋन्तत खवा नहेशा (थना করিতে শিক্ষা দিলে তাহাদের খেলার দরণ গৃহও অপরিষার

হয় না এবং শৈশবকাল হইতে তাহারাও সৌন্দর্যা ও পরিচ্ছনতার পক্ষপাতী হইতে পারে। শৈশব হইতে সৌন্দর্যা ও
পরিচ্ছনতার অন্তর্মাী হইয়া থাকে। শৈশবের অভ্যাস বা
সংস্কার প্রায় স্বভাব বা প্রকৃতির তুল্য হয়। অতএব শি.শুদিগকে স্থান জিনিষ লইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন ভাবে থেলা
করিতে দেওয়া উচিত; গ্লা কাদা প্রভৃতি কদর্যা জিনিস
লইয়া অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন ভাবে থেলা করিষ্কৃত দেওয়া
উচিত নয়।

## দ্বিতীয় পাঠ

#### গৃহসামগ্রীর কথা।

গৃহকার্যা সম্পাদনার্থ যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হয় প্রায় সে সমন্তই গৃহস্থের ঘরে থাকে। কিন্তু কতকগুলি সামগ্রী যথেষ্ট সংখ্যায় বা পরিমাণে অনেকের ঘরে থাকে না। অনেকের ঘরে থন্তা, কুড়ূল, শাবল, বড় বড় কড়া, গামলা, বারকোস প্রভৃতি সামগ্রী থাকে না। সে সব সামগ্রীর নিত্যা প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু ক্রিয়া কর্ম এবং গৃহাদি নির্মাণ উপলক্ষে প্রয়োজন হয়। খুঁটি পুঁতিবার জন্য, মাটি খুঁড়িয়া উনন প্রস্তুত করিবার জন্য, কাঠ কাটিবার জন্য, লোকজন

খাওয়াইবার জন্য এই সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হয়: তথন পদারের নিকট হইতে এই সব সামগ্রী চাহিয়া আনিহত হয়। আবার চাহিয়া আনিলে ক্রিয়াবাড়ীর গোলমালে হয়ত ইহার মধ্যে কোন সামগ্রী হারাইয়া বায়। তথন বাহাদের সামগ্রী তাহারা বড় বিরক্ত হয় এবং হয়ত তাহাদের সহিত কলহ হয়। অতএব সকল গৃহস্থেরই এই সকল সাম্গ্রী যথাসাধ্য রাখা কর্ত্যা। এ সকল সামগ্রীর মূল্য বেশি নয় এবং একবার থরিদ বা প্রস্তুত করিয়া লইলে বছকালের মত নিশ্চিম্ত হইতে পারা বায়।

গৃহত্বের নিত্য প্রয়েজনার্থ যত আসন ও বাসন লাগে তদপেকা কিছু বেশি আসন ও বাসন সঞ্চিত থাকিলে ভাল হয়। বাটাতে ছই চারিট ব্যক্তি ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইলে অনেক গৃহস্থকে অপর গৃহত্বের নিকট হইতে ঘট, বাট, থাল, গেলাস, আসন প্রভৃতি চাহিয়া আনিতে দেখা যায়। অনেক সময় হয় ত চাহিয়াও প্রয়েজনমত প্রয়েজন হয় তদপেকা কিছু বেশি রাথাই কর্ত্তবা। রাখিলে লাভ বৈ লোকসান নাই। তৈজসপত্রের বেশ মূল্য আছে। সঞ্চিত তৈজসপত্র এক রকম্ সঞ্চিত ধন, অসময়ে বিলক্ষণ কাজেও লাগে। নিতা ব্যবহারার্থ যতগুলি বাসন আবশ্যক অনেক গৃহত্বের ঘরে ততগুলিও থাকে না। এই জন্য গৃহের সকল লোক একত্রে এক সময়ে আবার করিতে পারে না এবং অনেকক্ষে আন্যের উচ্ছিট ডে।জনপাত্রে আহার করিতে হয়। এই সকল আনিষ্ট ও অস্থ্রিধা নিবারণার্থ সকল গৃহত্ প্রচুর বাসন থাকা

আবশ্যক। বাটীর প্রভাজে লোকের জন্য একথানি করিয়া থালা বাঁপাথর একটি করিয়া গেলাস বা ঘট এবং ছইটি কি তিনটি করিয়া বাটি থাকিলে ভাল হয়। বাঁহাদের সঙ্গতি বেশি নয় তাঁহারও ক্রমে ক্রমে সকলের জন্য বাসন স্কৃষ্ণ করিতে পারেন।

আমাদের মধ্যে ঘটি গেলাস প্রভৃতি জলপাত্র ঢাকিয়া রাখিবার রীতি নাই বলিলেই হয়। কিন্তু জলপাত্র ঢাকিয়া না রাখিলে জলে ধ্লা প্রভৃতি অনেক অনিষ্টকর দ্রব্য প্রে এবং জল দ্বিত হইয়া উঠে। অতএব গৃহে যতগুলি জলপাত্র থাকে ততগুলি ঢাকুনি থাকা আবশাক। ঘটি গেলাস প্রভৃতি ক্রয় করিবার সময় তাহরে ঢাকুনিও ক্রয় করা আবশাক।

অনেক গৃহস্থকে অনেক সময়ে শ্যার উপকরণার্থ বড় গোলে পড়িতে হয়। শ্যার উপকরণ অর্থাৎ লেপ, বালিস মশারি প্রভৃতি কি পরিমাণে থাকা আবশাক তাহা অনেকে জানেন না। সেই জন্য অনেক গৃহে শ্যা অতি অল থাকে এবং অল বলিয়া সেই সকল গৃহে শ্যা অতি অপরিকাম দেথা যায়। শ্যা অল ও অপরিকার হইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা, এবং শীত বর্ষা প্রভৃতি যে সকল ঋতুতে বায়ু অতিশন্ধ শীতল ও আর্দ্র সেই সকল ঋতুতে গৃহস্থের বড়ই কন্ট হইর্যা থাকে। অভএব সকল গৃহস্থেরই প্রচ্র পরিমাণে শ্যার উপকরণ থাকা আবশাক।

গৃহত্বের নিজের জ্নাযে শ্যার উপকরণ **আবশ্যক তদ-**পেকা কিছু বেশিও রাথা চাই। বাটীতে জ্পতি, কুটুম্ব, বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তি অথবা অতিথি আগমন ক্রিণে **অনেক**  গৃহস্থকে তাঁহাদের জন্য পরের নিকটে মশারি প্রভৃতি শয্যার উপকরণ চাহিয়া বেড়াইতে হয়। চাহিয়া না পাইলে হয় গৃহস্থকে নিজের শয্যা অভ্যাগতকে দিয়া আপনাকে কর্প্তেরাত্রি যাপন করিতে হয়, নয় অভ্যাগতকে কপ্তদিয়া রাখিতে হয়, বা শেশনার্থ অপরের বাটীতে পাঠাইতে হয়। এই জন্য অনেকে আজি কালি অভিথি অভ্যাগতকে রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া থাকেন এবং আতিথেয়তার ন্যায় উৎকৃষ্ট ধর্ম গৃহস্তের কাছে আর বড় আদরণীয় হয় না। গৃহস্তের নিজের প্রয়োজনের অভিরক্তি কিছু শ্যার উপকরণ সঞ্চয় করিতে বেশি বায় লাগে না। অভএব সেইরূপ করা নিতান্ত কর্ত্ত্ব্য। তাহা করিলে গৃহকার্য্য স্তাকরূরণে সম্পাদিত হয় এবং আতিথেয়তানরূপ পরম পবিত্র ও প্রীতিকর ধর্ম ও প্রতিপালিত হয়।

গৃহসামগ্রী রাখিবার নির্দিষ্ট স্থান পাকা আবশ্যক। এবং যে সামগ্রীট যে স্থানে পাকে সেটি সেই থানে আছে কি না গৃহকত্রীর প্রতিদিন সন্ধ্যা কালে একবার পর্যাবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। এইরূপ পর্যাবেক্ষণের অভাবে অনেক সময় অনেক সামগ্রী পাওয়া যায় না। সর্বাদা পর্যাবেক্ষণ করিলে কোন্ জিনিসটি কোথায় নাই ভাহা শীঘ্র ধরা পড়ে এবং অর অমুসরানেই পাওয়া যায়। বিলম্বে অমুসরানেই পাওয়া যায় না। গৃহক্রীর যদি এইরূপ আদেশ থাকে যে যিনি যে সামগ্রীট যে স্থান হইতে লইবেন ব্যবহারাস্তেই তিনি সেই সামগ্রীট সেই স্থানে রাণিবেন, ভাহা হইলে আরও ভাল হয়। একটু মনোযোগী হইয়া কিছু দিনের জন্য সকলকে এই আদেশ

প্রতিপান্ধন করিতে বাধ্য কবিলে এই নিয়মে গৃহসামগ্রী ধাবহার•করা সকলেরই অভাস্ত হ্ইয়া পড়ে। তথন আর গৃহকল্পী কি অপুর কাহাকেও কিছু করিতে হয় না, গৃহসামগ্রী যথাস্থানেই পাকে। এইরূপ নিয়ম গৃহমধ্যে প্রচলিত হওয়া বড় আবশাক। প্রায় প্রতিগৃহে সন্ধার পর অন্ধলারে চলু। ফেরা করিতে লোকের পায় ঘটি বাটি ঘড়া গাড়ু প্রভৃতি তৈজ্প পত্র লাগে। তাহাতে লোকে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। দিবাভাগে যে বেখানে ঘট বাট রাঁথে স্ক্রা। হুটলেও তাহা সেইখানেই পড়িয়া থাকে বলিয়া এইরূপ ঘটনা ছইয়াথাকে। যদি প্রতিদিন সন্ধার পূর্বে গৃহক্তী সমস্ত গৃহে বেড়াইয়া দেখেন কোনও জিনিস অবণাস্থানে আছে কি না, এবং কোনও জিনিস অযুগাস্থানে না থাকিলে তাহা ° তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে রাথান, তবে এরূপ ঘটিতে পারে না। আমাদের গৃহকার্যাসম্পাদনে সতর্কতা শ্রমণীলতা এবং বৃদ্ধি-প্রয়োগ নাই বলিয়া গৃহশামগ্রী সম্বন্ধে এরপ প্রাবেক্ষণও নাই। আমাদের গৃহে যথন কোন একটা ভারি কান পড়ে বা কোন কাজ তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন হয়, তথন বৈ সকল গৃহসামগ্রী আবশাক হয় প্রায়ই তাহা শীঘ্র খুলিয়া পাওয়া যায় না; এবং তথন আমাদের গৃহিণীদিগকে প্রায়ই এইরপ বলিতে শুনা যায় যে 'দরকারের সময় কাহাকেও পাওয়া যায় না'। নির্দিষ্টপানে গৃহসামগ্রী রাখা হয় না ব'লিয়া এবং গৃহসামগ্রী রাখিবারু নির্দিষ্ট স্থান পার্কিলেও একবার একটি সামগ্রী বাবহারার্থ স্থানাঞ্জিত করিল। বুবহারাতেই তাহা श्रावात निर्फिष्ठ थात्न दार्था हंत्र ना विनेत्राहे छाहामिनदक धहे- ক্রপ বলিতে হয় এবং গৃহদামগ্রী হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয়।
ইহাতে বড়ই গোলবোগ এবং অনেক সময়ে অনিষ্ট ঘটিয়া
থাকে। অন্ন প্রস্তুত হইয়া ভোজনপাত্রে পড়িয়া রহিনাছে
কিল্ড জনপাত্র খুঁজিয়া পাওয়া ঘাইতেছে না। যথন খুঁজিয়া
পাওয়া গেল তথন অন্ন ঠাণ্ডা হইয়া পিয়াছে। বাড়ীতে পাঁচ
ক্রন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত, বেলা অধিক হইয়া পড়িয়াছে,
অন্ন ব্যক্তন, এমন সময় ছইখানা আসন পাওয়া গেল না।
আসন খুঁজিতে আধ ঘণ্টা কাল গেল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ্ড
ক্রেশ পাইলেন। অতএব গৃহসামগ্রী রাথিবার যে নিয়মের
কথা বলিলাম তাহা অতি সাবধানে প্রতিপালন করা কর্তব্য।

গৃহসামগ্রী যাহাতে উত্তম অবস্থার থাকে সে বিষয়ে বিলক্ষণ
-দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিত্য যে তৈজসপত্র ব্যবস্থত হর তদতিরিক্ত যে তৈজস পত্র থাকে তাহাও মধ্যে মধ্যে মাজা ঘসা
আবশ্যক। নহিলে তাহা এতই বিবর্ণ ও মলিন হইয়া
যায় যে আর কথনও তাহা মাজিয়া ঘসিয়া সংশোধন করা
যায় না। শ্যারে উপকরণ প্রতিদিন রৌজে দেওয়া আবশ্যক।
শাল বনাত প্রভৃত্তি শীতবস্ত্র যথন ব্যবস্থত না হয় তথন মধ্যে
মধ্যে রৌজে দেওয়া উচিত এবং যাহাতে কীটদন্ট না হয়
ভিছিবর্গে স্কুবান্ হওয়া আবশ্যক।

পূর্বে গৃহিণীরা গৃহে প্রাতন ঘত, প্রাতন তেঁতুল, প্রাতন গুড়, একটু নীল, ময়ুরের পালক প্রভৃতি অনেক সামগ্রী যত্ত্বপ্রক সঞ্চয় করিয়া রাধিতেন। স্বে সব সামগ্রী অনেক প্রিড়ায় বিশেষ ফলপ্রদ, অথচ গৃহে না থাকিলে সহজে পাওয়া য়য় না। এখনকার গৃহিণীরা সে সকল সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া

'রাথেনীলা। সেটি তাঁহাদের দোষ। এই সকল সামগ্রী সকল গৃহে সঞ্চিত থাকা ভাল। এ সকল সামগ্রী সঞ্চয় করিতে বিশ্বেষ বার বাক্ট হর না এবং স্ঞিত পাকিলে এবং তাহাদের ব্যবহার জানা থাকিলে তদ্ধারা অনেক কঠিন প্রভায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এখন এদেশে হোমিওপেথি মতেুর চিকিৎসার বিশেষ আদের বৃদ্ধি হইতেছে। হোমিওপেণি ঔষধ বড পরিষ্কার পাত্রে রাখিতে হয়। পিতল কঁ**ণ্যার পাত্রে** রাথা একেবারে নিষিদ্ধ। হোমিওপেথি ঔষধ রা**ঞ্চিবার ভা** কাচের গেলাস বা সিসিই অতি উৎকৃষ্ট পাত্র। কাচের গেলাস এবং সিসির মলা বড়ই কম। অতএব প্রতিগৃছে ছই তিনটি করিয়া কাডের গেলাস বা সিসি থাকা আবশ্যক; এবং তাহাতে হোমিওপৈথি ঔষধ ভিন্ন আর কোন সামগ্রী রাথণ উচিত নয়। শিশুদিগকে জলীয় আকারের হোমিওপেথি ঔষধ থাওয়াইতে হইলে এখন প্রায়ই পিতল কাঁসার ঝিলুকে ক্রিয়া থাওয়ান হয়। দেরপ করা ভাল নয়। ঝিলুকে হোমিও-পেথি ঔষধ বিক্বতি প্রাপ্ত হয়। শিশুদিগকে হোমিওপেথি ঔষধ সেবন করাইবার জন্য প্রতিগৃহে এক কি হুইথানি করিয়া পাথরের কাচের বা চীনের মাটির ঝিলুক থাকা আবশ্যক।

নিয়মমত ঔষধ সেবন না করাইলে বিষম অন্তিই খাটবার
সন্তাবনা। যতটুকু সময় অন্তর ডাক্তারেরা ঔষধসেবনের
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ভাষার কিছুমাত্র কমবেশি হওয়া উচিত
নয়। সময়ের কমুবেশি হওয়ায় অনৈকস্থলে বিষম বিভাট
ঘটিয়াছে। এইজনা প্রতিগৃহে একটি করিয়া খড়ি রাথা
নিতাস্ত আবশ্যক এবং গৃহের সকল স্ত্রীলোককে ইড়ি দেখিয়া

সময় নিরূপণ করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এখন ঘড়ি পুর অল মূল্যেও পাওয়া যায়।

শেভিগৃহে একটি কি ছইটি করিয়া হাতল্ঠন, ছই চারিটি . বাতি, ছই একথানি কাঁচি, ছই একথানি ছুরি, কভক্গুলি ্পেরেক, কিছু দড়ি, একথানি মই ইত্যাদি থাকা আবশ্যক। রাত্রিকালে অনেককে এ বাড়ী ও বাড়ী কি এ পাড়া ও পাড়া এবং কথনও কখনও গ্রামান্তরও ঘাইতে হয়। তথন পথে আলোকের প্রয়োজন হয়। অনেকে লঠনের অভাবে ধুচুনির ভিতর প্রদীপ বদাইয়া লইয়া যান। কিন্তু তাহাতে ভাল আলো হয় না এবং বায়ু কিছু বেগে প্রবাহিত হইলে ধুচুনির ভিতর দীপ শীঘ নিবিয়া যায়। একটি হাতলঠন থাকিলে ্এ সকল কষ্ট ও অসুবিধা হয় না। একটি ছোট হাতলৡনের মূল্য,ও অতি সামান্য – চারি পাঁচ আনার বেশি নয়। অত-এব সকলেরই একটি হাতলঠন রাখা আবশ্যক। অনেক সময় রাত্রে মশারি খাটাইবার জন্য পেরেক ও দড়ি প্রয়ো-'জন হয়, কিন্তু পাওয়া যায় না। তথন বড়ই অসুবিধা হয়। অমাবার দশারি থাটাইবার জন্য দেয়ালে পেরেক মারিবার আবশ্যক হইলে অনেক সময় ইটপাট্কেল খুঁভিয়া বেড়া-ইতে হয়ু হয়ত খুঁজিয়া পাওয়াযায় নাবা অধিক কালহরণ করিতে হয়। অতএব সকল গৃহেই একটি করিয়া ছোট হাডুড়ি থাকা উচ্চিত। এই রূপ সাবধানে ও বিবেচনা পূর্বাক গৃহ কর্ম করিলে অনেক সামগ্রীর আবেশ্যকতা বুনিতে পারা যায় এবং কোন সামগ্রীর আবশ্যকতা বৃ্ঝিতে পারিলেই সুকল গৃহত্বের তাহা দঞ্চর করিয়া রাথা কর্তব্য।

## তৃতীয় পাঠ।

#### কাপড় পরিবার কথা।

আমরা যে প্রকার কাপড পরি তাহাতে শরীরের রীতিমত আবরণও হয় না এবং শীত আতপাদি হইতে শরীর ভাল तिकि छ इश्रन्ता। खी धवः शूक्ष मद्भालत् रे सांगे तकन, কাপড় পরা কর্ত্ব্য। পুরুষদিগের সর্বন।জামা গায়ে রাখা উচিত। জামা নাথাকিলে অন্ততঃ একথানি মেটা রক্ষ চাদর গায়ে দেওয়া কর্ত্তবা। গুছের ভিতরে ভিন্ন কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও থোলা গায়ে থাকা উচিত নয়। স্ত্রীলোকেরাও জামা গায়ে দিতে প্রিরন এবং এখন অনেকে দেন। কৈন্ত অনেকে জামা গায়ে দিতে আপত্তিও করেন। বাঁহারা জামা<sup>4</sup> ব্যবহার করিতে অনিচ্ছক অথবা অক্ষম তাঁহাদের পরিধের বস্ত্রখানি গায়ে ভাল করিয়া ফের দিয়া রাখা কর্ত্তবা। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই মোটারকম কাপড়পরা উচিত। সরু কাপড় পড়িলে দেখিতে জুভাল হয় না এবং শীত আ্তপাদি হইতে শগীর রীতিমত রক্ষিত ও হয় না। এদেশে স্ত্রী পুঁকষের সক কাপড় পরিবার যে রীতি আছে তাহা অতিশয় দূষণীয়। সকলেরই সে রীতি পরিত্যাগ করা কর্ত্বা। মর্গলা কাপ্ড পারলে পীড়া হয় এদেশের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অনেকেই তাহা জানেন না। তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার যে কাপড় ও দু স্থাং करन काठा रहेरन है हुहैन, प्रश्ना रहेरन क्रिकि नाहे। अपन कि এकथानि পরিষ্ঠার ধপুধপে কাপড় যक्তि मक्छि इय তবে সে খানিকে তাঁহারা অব্যবহার্যা বলিয়া পরিত্যাগ করেন, কিন্তু এক '

খানি অতিশয় ময়লা কাপড় যদি স্কড়ি না হয় তবে সে খানিকে ঙ্দ্ধ বলিয়া পরিধান করেন। এরপ সংস্থার বড় থারাপ। এইরপ সংস্কার আছে বলিয়া এ দেশের লোক পরিবার কাপড সর্লা ধোয়ান না, ময়লা কাপ্ড পরিয়া থাকেন। ইাহাদের ধোপার দ্বারা সর্বদা কাপড ধোয়াইয়া লইবার সঙ্গতি নাই. তাঁহাদের পাঁচে সাত দিন অস্তর ময়লা কাপড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি স্বাজিমাটি বা সাবাং দিয়া ঘরে কাচিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে ভারচ বেশি পড়েনা। দিনের মধ্যে ছুই তিন বার কাপড় পরিবর্তন এ দেশের প্রথা। সে প্রথা অতি উত্তম। কেন না ম্বিক্ষণ একখানা কাপ্ড পরিয়া থাকিলে তাহা দেহের ঘর্ম ও তাপ এবং অন্যান্য ওষ্ট পদার্থ দারা বিক্লভ হুট্যা পড়ে। কিন্তু এখন বাঁহারা বিদ্যালয়াদিতে বেখা পড়া শেঘেন তাঁহারা এ প্রথা কুদংস্কারমলক বলিয়া প্রতিপালন করৈন না। তাই তাঁহারা রাত্রিবাদ কাপড় পরিয়া থাকেন এবং স্নানাদি না করিলে দিন রাত্তির মধ্যে একবারও কাপড পরিবর্তন করেন না। এরপ আচরণ বড়ই দূষ্ণীয় ও অস্বাষ্ঠাকর।

এদেশের স্থী পুরুষ সকলেই পরিবার কাপড়ে হাতের তৈল কালি, ই'ট্যাদি এবং নাসিকার শ্লেমা প্রভৃতি মুছিয়া থাকেন। এরূপ করিলে কাপড় অভিশয় ময়লা ছুর্গন্ধ এবং পীড়াজনক হইয়া উঠে। এরূপ করা অতি অকর্ত্তব্য। আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেখানে সেথানে মাটি বা মেঙ্গের উপরু দেন বা শয়ন করেন বলিয়া তাহাদের কাপড় শীঘ্র অত্যস্ত ময়লা হইয়া পড়ে, এবং সেই জন্য তাহাদের স্ব্রিদাই ময়লা কাপড় পরিয়া পাকিতে হয়। মাতৃর বা চেটাই বা সতরঞ্চ বা পী'ড়া প্রভৃতি পাতিরা বিদিলে এরপ হয় না। তাঁহাদের তাহাই করা উচিত। আর্থাদের শিশুদিগকে প্রায়ই কাপড় কি জামা পরাম হয় না। সে জন্য তাহাদের সকলো পীড়া হয়। অভএব তাহাদিগকে সকলা কাপড় ও জামা পরাইয়া রাখা উচিত। শৈশবকারে আমরা কাপড় প্রভৃতি পরি না বলিরা এড় হইলেও আমাদের শরীর বস্ত্রের দারা ঢাকিয়া রাখিবার দিকে দৃষ্টি বুঁ যত্ন থাকে না এবং ঢাকিয়া রাখিতে কইও বোধ হয়। সেই জন্য আমরা, চিরকালই একরক্ম বিবস্থ গাকি। অভএব শৈশবকাল হই-তেই বস্তাদি দারা শ্রীর ঢাকেয়া রাখিবার সভ্যাস করা উচিত।

ছেলেদের কাপড় শীন্ত ময়লা হয়। অতএব এই তিন দিন জান্তর তাথাদের কাপড় জানা প্রভৃতি সাজিনাটি বা সাবাং দিয়া হরে কাচিয়া দেওয়া উচিত। এখন ছেলেদের কাপড় মেজেটা প্রভৃতি দিয়ারং করিয়া দেওয়াহয়। কিন্তু মেজেটা প্রভৃতিতে পারা, হরিতাল প্রভৃতি অনিষ্টকর দ্বাত্থাকে! অতএব সে সব জিনিস দিয়া ছেলেদের কাপড় কোনমতে রংকরিবে না। নট্কান প্রভৃতি দেশীর উদ্ভিজ্জ দ্বা পুদিয়ারংকরিবেন

## চতুর্থ পাঠ

#### রামাঘরের কথা।

ুবালাধ্যে আহারের সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। অভএব ্রল্লাঘর খুব পরিষ্কার স্থানে নির্মাণ করা উচিত এবং পরিষ্কার ্স্থানে নির্মাণ করিয়া রালাঘর খুব পরিষ্কার হাথা কর্তব্য। কিন্তু এ কথা এদেশে সকলে ভাল বুবেন না। এইজন্য वाड़ीत में(धा (य द्यान थूव मक्षीर्व, প্রায় দেই স্থানে मकल्व রালাঘর নির্মাণ করিয়া থাকেন। ভাই রালাঘর প্রায়ই অতাস্ত কুদ্রহয়। রালাঘর কুদ্র হইলে তাহা রন্ধনের সময় শীর অপারকার হইয়া পড়ে। আরীব বারাঘরের পার্ধেই বাড়ীর অপরিষার জল প্রভৃতি নির্গমনের নর্দামা করা হয়, এবং রালাঘরের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি, বথা—ভাতের ফ্যান, চালধোয়া জল, ভরকারির খোসা ইত্যাদি, ফেলিয়া দেওয়া কলিকাতা, ঢাকা, অথবা হুগলির ন্যায় বড় বড় সহরে ্রারাঘরের বহিভাগ এই প্রকারে যুভ অপরিফার হয় পলিগ্রামে তত হয় না। কিন্তু পলিগ্রামেও কতক পরিমাণে হইরা থাকে 🕒 সহরে লোকে প্রায়ই রালাঘরের পার্শ্বে মলমূত ত্যাগ করিবার 'হান প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সেরপ করা ভাল বাড়ী নিশ্মাণ করিবার সময় একটু হিসাব করিয়া নিশাণ করিলেই রানাঘর পরিষ্কার স্থানে প্রস্তুত করা যায়। महत्त्र (लाटकत्र व विषयः विषय मत्नात्यानी हत्या आविणाक। दानापद्वत वावर्ष्टना जानापद्वत निक्रे रक्ना व्यक्त्वा।

रिष्ट्रान व्यविक्तना थारक रम द्यान पूर्वक्रमत्र इत्र এवः रमञ्चान

নানাবিধ কীট এবং মাছি প্রভৃতি শ্রমিয়া পাকে। সেই হুর্গরের রারাঘরের বায়ু দ্বিত হইয়া থাকে এবং দ্বিত বায়ুতে অর ব্যঞ্জনাদিও বিকৃত হয়। কীট প্রভৃতি রারাঘরে প্রবেশ করিলে অরবাঞ্জনাদি ভাহাদের দ্বারাও দ্বিত হয়। এতহাতীত রালাম্বর ছুর্গরুময় হইলে এবং ভাহাতে ক্রমি কীট প্রবেশ করিলে তথায় যে অর ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হয় তাহা ভক্ষণ করিতে সর্নে বিল্ল প্রয়ো। আহারে বিল্ল ঘটিলে আহার ক্রিয়া পীড়া হুইয়া থাকে। রারাঘরের নিকটে আবর্জ্জনা ফেলিবার একটি কারণ এই যে আমাদের বাড়ীতে আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্ম অন্ত্র্যান প্রস্তুত করা হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে আলসাবশতঃ রারাঘরের পার্শ্বেই আবুর্জ্জনা ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেরপকরা কর্ত্বর নয়। ছুই চারি পদ গমন করিলেই আবর্জ্জনা, বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সকলেরই ভাহা করা কর্ত্বর।

রাল্লাঘরের বাহির ধ্যমন ভিতরও তেমনি পরিক্ষার রাথা কর্ত্রা। তজ্জনা রাল্লাঘরু কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া নির্মাণ করা উচিত। অল্ল স্থানের মধ্যে তরকারী কৃটিতে গেলে এঁবং বেশি রন্ধনকার্য্য করিতে হইলে দে স্থান অবশ্যই অপরিক্ষার হইয়া পড়ে। হিন্দুর গৃহে রাল্লাঘরের মেজে প্রতিদিন হুই ভিন বার করিয়া ধোলা অথবা নিকান হয়। ইহা অতি উত্তম প্রথা। কিন্তু রাল্লাঘরের দেয়াল এবং ছাদ বা.চাল পরিক্ষার করা হয় না। সেই জনা রাল্লাঘরের দেয়ালে এবং ছাদে অথবা চালে ঝুল জমিয়া থাকে। সেই ঝুল পড়িয়া সর্বাশীই অল্ল বাঞ্জনাদিকে অপরিক্ষার করে। অতএব পাঁচ সাত দিন অস্তম্ম রাল্লাঘরের

ঝুল কাড়িয়া ফেলা কর্ত্তবা। বে রানাঘরে প্রতিদুদ অধিক রন্ধনকার্য্য করিতে হয় সে রানাঘরের দেয়ালের ও ছাদের বা চালের ঝুল প্রতিদিন প্রাতে অথবা একদিন অস্তর ঝাড়িয়া ফেলা কর্ত্তবা। রালাখবের ধূম নির্গমনের জন্য চিম্নির ন্যায় कांन वक्षे भव थाकिल बाबाचरबब स्वाल उ छात्म रवनि ধুমও লাগে না এবং ঝুলও জমে না; এবং তাহা হইলে উনন ধরাইবার সময় সমস্ত গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যে গাঢ় প্মরাশি জমিয়া গৃহস্দিগের বিশেষ কটের কারণ হয় এবং সমস্ত গৃহ ও গৃহদামগ্রী স্বরাধিক পরিমাণে ময়লা করিয়া ফেলে তাহাও অনেকটা নিবারণ হয়। পরিগ্রামে চিম্নির নাায় ধূম নির্গমনের পথ বড়বেশি আবেশ্যক হয় না। কেন না তথায় গৃহে স্থানও অধিক খাকে, গৃহে যে ঘরগুলি থাকে তাহাও বেশ অন্তর অন্তর থাকে এবং গৃহের চারি পাশও বেশ থোলা পাকে। কিন্তু সহরে তাহা বড়ই আবশ্যক। এই জন্য সহরে রালাঘরের উপর শয়নঘর নির্মাণ করিবার যে প্রথা স্বাহে তাহা রহিত হওয়া আবশ্যক। গৃহে বদি ঘরের অভাব ্হয় তথে রালাঘরের উপর ঘর নির্মাণ না করিয়া অন্য স্থানে নির্মাণ করা উচিত।

্ররেগাঘরে প্রচ্র পরিষাণে আলোক ও বায়্ প্রবেশ করি-বার পথ না থাকিলে তাহা শীদ্র অপরিক্ষার হইরা পড়ে, রালাঘরে রে থাদ্যশাম্থ্রী থাকে তাহাও অল সময়ের মধ্যে বিক্ত হইরা উঠে, এবং যে ব্যক্তি রন্ধন করে তাহার অভিশন্ধ ক্রেশ হর এবং শীদ্র একটা না একটা শীদ্যা হয়। আমাদের রালাঘরে প্রায়ই গ্রাক্ষ থাকে না'। যদিও থাকে ত প্রায়ই এক দৈকে থাকে। সেইজনা আমাদের রারাঘরে ভাল

আলোক ও থাকে না এবং বায়ুও চলাচল করিতে পারে না।
সেইজনা ধোরা নমাছা দত্তেও আমাদের রারাঘর ঝুল প্রভ্ভিতে অভিশর অপরিকার হয় এবং দিবাভাগেও বিলক্ষণ অন্ন
কারময় থাকে। রারাঘরের চারিদিকে গবাক্ষ থাকা আবশাক। চারিদিকে গবাক্ষ থাকিলে রারাঘরের মেজেও থট্থটে থাকে এবং ধুইলে মুছিলে শীঘ্র অপরিকার বা স্যাৎসেঁতে
হয় না।

## পঞ্চৰ পাঠ।

#### অন্নব্যঞ্জনের কথা।

রালাঘর বেমন পরিকার হওয়া আবশ্যক অর ব্যঞ্জনও তেমনি পরিকার হওয়া আব্শ্যক। কিন্তু নানা কারণে আমা-দের অল ব্যঞ্জন অপরিকার এবং সেইজনা অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে।

অপরিকার জলে অন ব্যঞ্জন পাক করিলে এন ব্যঞ্জন অপরিকার হয়। অনেকে মনে করেন যে পানার্থ যত পরিকার জল আবশ্যক বন্ধনার্থ তত পরিকার জল আবশ্যক নয়। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিতামের লোকে ভাল পুছরিণীর জল কেব্ল পানার্থ ব্যবহার করেন। এবং রন্ধনার্থ বাড়ীর পিছনের বানিকটস্থ অপরিকার এবং তুর্ণরুময়

ডোবার জল বাবহার করেন। অনেক সময়ে কুসংকার ছাড়া আলস্যবশতও এরপ হইরা থাকে। ভাল পুক্রিণী প্রামে ছই একটির বেশি থাকেনা। সেই জন্য ভাল পুক্রিণী আনেক বাড়ী হইতে দ্রে থাকার ভাহার জল আনিতে কিছু কট হইরা থাকে। ডোবা প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন থাকে। অত্তর্থি ডোবার জল সহজেই আনা যায়। এই কারণেও কেবল প্রানার্থ দ্বের বড় পুক্রিণীর জল আনিয়া রস্কনার্থ বাড়ীর পার্শস্ত অপ্রিক্ষার্থ ডোবার জল ব্যবহার করা হইরা থাকে। এরপ করা অতি অকর্ত্র্বা। যে জলে অন্ন ব্যক্ষন প্রস্তুত হয়, অন্ন ব্যক্তন সেই জলের দোষ গুণ প্রাপ্ত হয়া থাকে। অত্রৰ একটু পরিশ্রম বা কট্ট হইলেও পানার্থ ঘেমন রন্ধনার্থও তেমনি স্কাপ্তিরা। ইহাতে আলস্য করিলে বিশেষ অনিট ঘটতে প্রব্রে।

চাল, তরকারী, মৎস্য প্রভৃতি রশ্ধনের পূর্ব্বে ভাল করিয়া
না ধুইলে বা অপরিষ্কার জলে ধুইলে অর ব্যঞ্জনাদি অপরিষ্কার
এবং পৌড়াদায়ক হয়। মৎস্য তরকারি প্রভৃতি ধুইবার জন্য
প্রচুর জল ব্যবহার করা আবশ্যক এবং প্রচুর জলে চাল তরকারি ইত্যাদি হস্তঘারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া ধুইয়া ফেলা
উচিত। অজ্ঞতা তঃ এবং অনেক সময়ে আলস্যশতঃ
তরকারি মৎস্য প্রভৃতি চুপ্ড়িতে রাথিয়া তহুপরি কিঞ্চিৎ জল
ঢালিয়া তাহা হই একবার নাড়িয়া লওয়া হয় মাতা। বসরপা
করিলে তরকারি প্রভৃতিতে অনেক সময়ে ময়লা থাকিয়া
য়ায়। অতএব পরিষ্কার জলে তরকারি প্রভৃতি হস্ত ছারা উত্তম-

রূপে ঘর্ষণ করিয়া পরিক্ষার করিয়া লওয়া একান্ত করিয়। চাল দাল প্রভৃতিতে ধূলা কাঁকর মৃত কীট ইত্যাদি বছল পরিমাণে থাকে! রন্ধনের পূর্বে সে দব দাবধানে বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্ব্য। নহিলে ভাত দাল ইত্যাদি অপরিক্ষার এবং পীড়াদায়ক হয়। এদেশে রন্ধনের পূর্বে চাল দাল প্রভৃতি কুলায়ু ঝাড়িয়া লওয়া হয়। কিন্তু তাহাতে খুব ভাল পরিক্ষার হয় না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকে চাল দাল যেমন একটি একটি করিয়া পরিক্ষার করে ঝামাদেরও সেইপ্রকার করা উচিত। বাটীর ছোট ছোট বধু যাহারা রন্ধনাদি গুরুত্ব কার্যা করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে এই কার্যের ভার দিলে ইহা অনেকটা স্কচাক্রপে নির্বাহিত হইতে পারে।

আন ব্যঞ্জনাদি যে পাত্রে বন্ধন করা হয় তাহা সর্ব্রাহা পরিকার জলে ভাল করিয়া ধোয়া কর্ত্রা। যে সকল গৃত্তে গৃহিণী বা অপর কোন স্ত্রী রন্ধন করেন না, বেতনভোগীলোকে রন্ধন করে, সেই সব গৃহে রন্ধনপাত্র উত্তয়রপে পরিস্কৃত না হওয়াই সম্ভবং। বেতনভোগী লোকে রুত্ব অল্পর্যায় না দিছি কার্যা সম্পন্ন করিতে পারে কেবল সেই চেটাই করে। অতএব সেই সব গৃহে গৃহিণীর রন্ধনকার্যায় উপর বেশি দৃষ্টি রাথা কর্ত্রা। রন্ধনকারী বা রন্ধনকারিণী রন্ধনপাত্র রীতিমত পরিকার রাখে কি না গৃহিণীর প্রতিদন হই বেলা অচক্ষে দেখা আবিশ্রক। কলিকাতা প্রতিদন হই বেলা অচক্ষে দেখা আবিশ্রক। কলিকাতা প্রতিক কর হয়। অতএব সেই সব স্থানে রন্ধন-

কার্য্যের উপর গৃহের লোকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা কাবশ্যক।
এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যে বস্ত্রপণ্ড দারা রন্ধন"পাতাদি মার্জ্জিত করা হয় অর্থাৎ যাহাকে ন্যাতা বলে
তাহা ছই তিন দিন অন্তর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ন্যাতা
অপরিষ্কার হইলে তদ্ধারা রন্ধনণাত্র মার্জ্জিত করা না করা
প্রায় সমান। এখন আমাদের রন্ধনশালায় ন্যাতা অতিশন্ধ
'অপরিষ্কার থাকিতে দেখা যায়। তাহা ভাল নয়। অতএব
ন্যাতা সর্মদাই পরিবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্ব্য।

রন্ধনকালে উননে ফুঁদিলে উনন হইতে কয়লার গুঁড়া ্ছাই অগ্নিকুলিঙ্গ প্রভৃতি উখিত হয়। সে সময়ে উননের উপরিস্থিত রন্ধনপাত্রের মুখ ঢাকা না থাকিলে সেই ছাই প্রভৃতি পাত্রস্থিত অনব্যঞ্জনে পতিত ইয়। তাহা হইলে অন-ব্যঞ্জন অপরিষ্কার ও দূষিত হয়। অতএব উননে ফুঁ দিবার অতো রন্ধনপাতোর মুখ শরা দিয়া ঢাকিয়া ফেলা কর্তব্য। च्यत्नक मगरत एनथा यात्र एय एमज्जल कता इत्र ना। किन्न ্সেরপুনাকরার ফল বড়বিষম। অতএব কোন মতে যেন ্দেরপ্রনাহয়। হগ্ন প্রভৃতি কটাহে প্রস্তুত করা হয়। ্কটাহ ঢাকিবার মত পাত্র আমাদের নাই। এই জন্য হগ্ধ ্বাসাও প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার সময় উননে ফুঁদিলে ছাই প্রভৃতি প্রায়ই তাহাতে পড়িয়া থাকে। এই অনিষ্ট নিবা-্রণার্থ হুগ্নাদি যে কটাহে প্রস্তুত করা হয় তাহার আঙ্টা উপর দিকে উচু না হইয়া পাশের দিকে লম্বা হওয়া উচিত। ভাষা হইলে কটাহের উপর বড় থানা প্রভৃতি বেশ চাপা পড়ে। সেরকম কটাহ সহজেই প্রস্তুত করাইয়া লওয়া মার।

ু অনুব্রেশাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রায়ই ঢাকিয়া রাখা ্ছয় না। • ঢাকিয়া রাখা ষে বিশেষ আবশ্যক তাহাও অনেকে জানেন না। ঢ়াকিয়ানা রাখিলে অরব্যঞ্জনাদি শীঘ ঠাওা ছইয়া যায়। রালাঘরের ঝুল এবং চৃণ স্থরকি এবং বাতাদে বাহিরের ধূলা উড়িয়া আদিয়া তহপরি পড়ে। এই উভয় হেতৃতে অন্নব্যঞ্জন অপরিষ্কার, অগ্রীতিকর এবং পীড়াদায়ক হয়। অতএব অনুব্যঞ্জনাদি সাবধানে ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তবা। ধাতুনির্মিত পাত্রে ঢাকিয়া রাথা ভাল নয় এবং মুটু/বিভূবা দরিজ গৃহস্থের বাড়ীতে ডত বেশি ধাতৃনির্শ্বিত পাত্রও থাকে এইজন্য মুগায় পাত্রে অনুবাঞ্চনাদি ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু শরা বৈ চাকিয়া রাথিবার অন্য মুখ্পাত্র আমাদের নাই বলিলেই হয়। শরা তত বড় নয়। যে রকম প্রশস্ত পাত্রে অনব্যঞ্জনাদি চালিয়া রাথা হয় সে রকম পাত্র ক্ষুদ্র শরায় ঢাকা পড়ে না। অভএব শরা অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ চাকিবার মৃৎপাত্ত কুন্তকারের দারা গড়াইয়া লওমা উচিত। তাহাতে ঝঞ্চাট্ও হইবে না বেশি বায়ও হইবে না। অতএব সকলেরই তাহা করা কর্ত্তবা। অথবা ঘুঁঞ্জনাদি ঢালিয়া বড় থালায় না রাখিয়া হাঁড়িতে রাখিলে শরা দিয়া: ভাহা সহজেই ঢাকিয়া রাখাযায়, বড় রকম শরাুগভাইয়া লইতেও হয় না। অভএব প্রত্যেক রালাঘরে এক সেট রাঁধিবার ও এক সেট ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া ঢালিয়া বাধিবার এই হুই সেট হাঁড়ি থাকা উচিত।

অন ব্যঞ্জনাদি কোন্টির পর কোন্টি রক্ষন করিলে ভাল হয় অনেকেই ভাহা বুলিয়া রক্ষন করেন না। অনেকেই অগ্রে ভাত প্রস্তুত করেন। কিন্তু অত্যে ভাত প্রস্তুত করিলে প্রার্থ ভাহা ভোকা কালে ঠাওা হইরা থাকে। ঠাওা ভাতু থাইলে অস্থ হয়। চড় চড়ি প্রভৃতি ব্যক্তন একটু ঠাওা হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না বরং থাইতে কিছু ভালই লাগে। কিন্তু ভাজা দ্রব্য ঠাওা হইলে থাইতে বড়ই থারাপ লাগে। অত-এব ভাজা দ্রব্য চড় চড়ি প্রভৃতির পরে এবং ভোজনের অব্যবহিত পূর্বেই প্রস্তুত করা কর্ত্র্য। কিন্তু এত বিবে-চনা করিয়া আমাদের রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করা হয় না। যেটা যথন হউক প্রস্তুত করিলেই হইল এদেশের লোকের রন্ধন-কার্য্য সম্বন্ধে এই সংস্কার এবং এই সংস্কারান্ধ্রারে এদেশে রন্ধনকার্য্য হইয়া থাকে।

এদেশের লোকের এইরূপ নৃংস্কার যে বাড়ীর মধ্যে বাহারা বৃদ্ধ ও প্রবীণ কেবল তাঁহাদিগকে উত্তম রকম স্নের্যাঞ্জন দিয়া বালক বালিকা প্রভৃতি যাহার। অরবয়স্ত তাহাদিগকে ঠাণ্ডা হউক, ছই এক দিনের বাসি হউক, ফেন তেমন অরব্যঞ্জন দেওয়ায় কোন ক্ষতি নাই। তাঁহারা মনে ক্রেন যে অরব্যঞ্জনের উৎকর্ষ পারিপাট্য ইত্যাদি ভোজনকারীর মর্যাদার অমুযায়ী হইলেই চলে। কিন্তু এরেশ সংস্কার বড়ই ভ্রমমূলক। কি বৃদ্ধ কি যুবা কি বালক স্বাস্থ্যের নিয়ম সকলের পক্ষেই সমান। বৃদ্ধ বা যুবার স্বাস্থ্যের নিয়ম সকলের পক্ষেই সমান। বৃদ্ধ বা যুবার স্বাস্থ্যের নিমিত্তও তেমনি আবশ্রক; অপকৃষ্ট অরব্যঞ্জন বৃদ্ধ ও যুবার স্বাস্থ্যের যেমন অনিষ্ঠকর বালকবালিকার স্বাস্থ্যের তেমনি আনিষ্টকর বালকবালিকার স্বাস্থ্যের তেমনি আনিষ্টকর। বিধ হয় যে সামাদের

ছেলেদিগুকে অপকৃষ্ট অলব্যঞ্জন ধাইতে দেওয়া হয় বলিয়া তাহারা এত কগ্ন হইয়া থাকে। অতএব বৃদ্ধ বুবা বালক বালিকা সকলেরই জন্য উৎকৃষ্ট অলব্যঞ্জন আবিশ্যক। বালক-বালিকাদিগের মুর্যাদা কম বলিয়া তাহাদের অলব্যঞ্জন ঠাণ্ডা বাসি বা অন্য রকমে বিকৃত হইতে দেওয়া উচিত নয়।

প্রতিদিন একই ব্যঞ্জন রন্ধন করা কর্ত্তব্য নর। একই:
ব্যঞ্জন বেশি দিন থাইলে তাহা আর ভাল লাগে না। যাহা
ভাল লাগে না তাহা বেশি দিন থাইতে হইলে ক্ষুমা কমিষা
যায়, এরং ক্ষ্ধা কমিলে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। অনেক
গৃহে একই ব্যঞ্জন হইতে দেখা যায়। তাহা ভাল নয়।
সন্ধান ব্যঞ্জন পরিবর্ত্তন করা কঠিন বা ব্যয়সাধ্য নয়। আমাদেব দেশে আলু বেগুণ প্রভৃতি ব্যঞ্জনের উপকরণ এত অধিক
আছে যে মনে করিলেই অতি সহজে নিত্য নূতন ব্যঞ্জন প্রস্তুত্ত

## ষষ্ঠ পাঠ।

## স্নান করিবার কথা।

আগে এদেশের লোকের অপরাপর সমস্ত কাজের যেমন
নির্দ্ধিত সময় ছিল, সান করিবারও তেমনি নির্দ্ধিত সময়
ছিল। এখন অনেকের স্থান করিবার নির্দ্ধিত সময় থাকে
না। এখন অনেকে যে দিন যথন একটু সাবকাশ পাল সেই
দিন সেই সময়ে স্থান করিয়া লন। ইহাতে বোধু হয় যে
তাঁহারা স্থান করাকে বড় একটা গুক্তর কাজ বলিয়া বিবেচনা
করেন না। এই জন্য যে নিয়মে স্থান করা কর্ত্ব্য দে নিয়মও
তাঁহারা পালন করেন না।

স্থান করিবার স্থাগে এ দেশে সরিষার তৈল মাথিবার রীতি স্থাছে। গায়ে সরিবার তৈল উত্তম করিয়া ঘর্ষণ করিলে দারীর বেশ স্থিয় হয় এবং দারীরের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া উত্তেজিত হয়য়া সাস্থোরও উন্নতি হয়। কিন্তু আমরা প্রায়ই সেরকম করিয়া তৈল মাথি না। আমরা, হাতে করিয়া তৈল লইয়া সেই হ'তটা একবার গায়ে ব্লাইয়া দি মাত্র, হাতের তৈল গায়ে ঘর্ষণ করি না। তাহাতে তৈল মাথিবার য়ে উপকার তাহা আমরা লাভ করিতে পারি না। আলস্যবশতঃ এবং তৈল মাথিবার উদ্দেশ্ত না জানা হেতু আমরা ভাল করিয়া তৈল মাথি না। নিয়শ্রেণীর লোকে তৈল সমন্ত দারীরে সমান ভাবেও মাথে না, শরীরের স্থানে হানে চাপড়াইয়া দেয় মাত্র। নিয়শ্রেণীয় মধ্যে স্থিক লোকই শ্রমজীবী; জীবিকার

নিমিত ভাহাদিগকে রাত্রি দিন খাটতে হয়। তথাপি তৈল মাখিবার উদ্দেশ্য বৃঝিয়া তাহাদের একটু ভাল করিয়া তৈল মাখা উচিত। ভাল করিয়া তৈল মাখিতে যে সামান্য সম্ম আবশ্যক তাহা তাহারা অনায়াসে করিয়া লইতে পারে। কেবল সেরপ করিবার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বোকে না বলিয়া সেরপ করে না।

তৈল মাথিয়া আমরা তাহা উত্তমরূপে ঘর্ষণুকরি না বা সান করিবার সময় তাহা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলি না। সিম্ন শ্রেণীর লোকে এবং উচ্চশ্রেণীর অনেক লোকেও জলে নামিয়াই তাড়াতাড়ি করিয়া হুই চারিটা ডুব দিয়াই জল হইতে উঠিয়াপড়ে। এরূপ করিলে নানাপ্রকার অনিষ্ঠ হয়। প্রথ-মতঃ গায়ের লোমকূপ সকল ৰদ্ধ থাকে এবং দেই জনা ষশানির্গমন প্রভৃতি শারীরিক স্বাস্থ্যকর ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। দিতীয়তঃ শরীরে তৈল থাকিলে ধূলা প্রভৃতি লাগিয়া শরীর অতিশয় ময়লা হইয়াৢপড়ে। সেজনাও নানাপ্রকার অহ্নথ ছয়। তৃতীয়তঃ শরীর ময়লা হইলে পরিধেয় বস্তাদিও শীঘ্র অতিশয় মলিন ও ছর্গন্ধ ইয়া পড়ে। ভাহাতে গরিব ও মধ্যবিত্ত লোকের বড়ই কন্ট হয় এবং তাহাদের শরীরও অসুস্থ, হয়, কেন না তাহাদের অধিক বস্ত্র থাকে না। চতুর্বতঃ গায়ের · অধিকাংশ তৈল গাত্রমার্জনী বা গামছায় লাগে। তাহাতে গামছা শীঘ্ৰ এত ময়লা ও তৈলাক্ত হইয়া পড়ে যে তাহাতে , আরে গা ভাল করিয়া মুছা যায়না বরং আংগে। অপরিস্থার হয়। আমাদের দেশে আন সকল শ্রেণীর মূল গামছা অভিশন্ন ময়লা ও তৈলাক দেখিতে পাওয়া যায় % গা মাজিৰার জন্য

তেমন গামছা ব্যবহার করা অতি অন্যায়। অতএবু ঘাঁহারা সময়াভাববশতঃ শরীরে ভাল করিয়া তৈল ঘর্ষণ ুকরিতে -পারেন না অথবা তৈল ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে পারেন না তাঁহাদের কম করিয়া তৈল মাথা কর্ত্রা। কম ক্রিয়া তৈল মাথিলে তাহা অল সময়ের মধ্যেই ঘসিয়া বা ধুইয়া ফেলা ্যায়। এবং বাঁহারা তৈল ঘদিয়া বা ধুইয়া ফেলিবার আবশ্য-কতা জানেন না বলিখা সেরপে করেন না তাঁহাদিগকেও সেই-রূপ করিবার আবশ্যকতা সকলেরই বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্ব্য। িকিওৱ অনেকৈ আলালস্বশতঃ ভাল করিরাতৈল মাথেূনও না এবং তৈল মাণিয়া ভাল করিয়া ধুইয়াও ফেলেন না। এরূপ लाक्तित मःथा। এथनकात युवकिनिश्तित मस्मारे किছू (विभा। এখনকার যুবকের। অতিশয় অলম ও গল্পপ্রিয়। সেই জনা ঁতাঁহারা প্রাতে শ্যা। হইতে উঠিয়া আপিদে মাইবার আগে যতকণ পারেন দশজনে এক জায়গায় বসিয়া তামাক খান ও গর্ম করেন। পরে যখন আরে না উঠিলে চলে না তখন উঠিয়া যেমন তেমন করিয়া স্থান আহার শেষ করিয়া আপিদে গমন করেন। তৈলও ভাল করিয়া মাথা বা ধুইয়া ফেলা হয় না, ্সানও ভাল করিয়া করাহয়না, ভোজন কার্য্যও রীতিমত . সম্পন্ন <mark>ক্রাহয়না। আনাদের যু</mark>বকদিপের এবিষয়ে সাবধা<mark>ন</mark> ছওয়া কর্ত্তথা। গল্প করিবার জন্য শরীরের অনিষ্ট করা বড় অন্যায়।

অনেক জীলোকে গা ঘবিবার জন্য এবং মাটি খোল সফেলা ইত্যাদি ছারা মাথার চুল পরিকার করিধার জন্য অধিকক্ষণ ধরিষা জলে পড়িয়া থাকেন অথবা ভিজা কাপড় পরিয়া বৃদ্ধি। থাকেন। এরপ করা ভাল নয়। অল সময়ের মধ্যে এ সকল কার্য্য সুম্পন্ন করা উচিত। এবং শরীর বেশ স্কৃত্ব এবং সবল না হইলে এরপ করা একেবারেই অকর্ত্ব্য। স্নান করিয়া অধিকক্ষণ জলে দাড়াইয়া সন্ধা আহ্নিক করাও ভাল নয়। জল হইতে উঠিয়া ৬ক বস্ত্র পরিয়া সন্ধা আহ্নিক করা কর্ত্ব্য। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে।

আমাদের গৃহিণীরা ছোট ছোট ছেলেকে কিছু বেশি করিয়া তৈল মাথাইতে ভাল বাদেন। কিন্তু ছোট ছেলেকে বেশি জলে ক্ষধিকক্ষণ ধরিয়া স্নান করান ভাল নয়। অথচ তাহা না করিলেও তত তৈল ধুইয়া ফেলা যায় না। অতএব ছোট ছোট ছেলেকে বেশি তৈল মাথান উচিত নয়। তাহাদিগকে বেশি তৈল মাথাইয়া সৈ তৈল ভাল করিয়া ধোয়া হয় না বলিয়া তাহাদের শরীর ও বস্তাদি অতিশয় ময়লা হইয়া থাকে। সেই জন্য তাহারো বড় খ্যাংগতৈ হয় এবং তাহাদের স্বাস্থ্যেরও হানি হয়।

98

গাহস্থাপাঠ।

# সপ্তম পাঠ।

### ভোজনের কথা।

#### ১। ভোজনের সময়।

্র রন্ধনের পরেই আহার করা উচিত। বিশ্ব করিলে অর-ব্যঞ্জনাদি ঠাণ্ডা হইয়াঁ যায়। তাহাতে অনব্যঞ্জনাদি বিস্থাদ্ত হয় এবং উত্তমরূপ জীর্ণও হয় না: ঠাণ্ডা অরবাঞ্জন ভক্ষণ করিলে উদ্রাময় কাসি প্রভৃতি রোগ ছইয়া থাকে। " আমা-(मत भएश) अपनक भमत्र इहें कि कांत्रण तक्रानत भएतहे आहात कता रुम्र ना। এकটি कांत्रन এই (्य, वाड़ीत खीलात्कता শীঘ্রন্ধন করিয়া অবকাশ পাইবার জন্য বাডীর লোকের আহারের সময়ের বহু পূর্বের রন্ধনকার্য্য সমাপ্ত করিয়া থাকেন; এবং मन्तात পর রন্ধন করিলে তৈল ব্যয় হইবে বলিয়া সন্ধার পূর্বেই রন্ধনকার্য শেষ করিয়া-থাকেন। উভয় প্রথাই দূৰণীয়। কিঞিৎ অবকাশলাভার্থ বা কিছু তৈল ধরচ নিবা-রণার্থ আহারের বহুপূর্ণের রন্ধন করা অন্যায়। আমার একটি ়কারণ শুই যে, যথাসময়ে রন্ধন হইলেও বাড়ীর লোকে অনেকু বিলম্ব করিয়া আহার করিয়া থাকে। সন্ধার পর রাত্রি আটে ঘণ্টা কি নয় ঘণ্টার মধ্যে রন্ধন হইলেও বাড়ীর লোকে রাত্রি ১০ ঘণ্টা কি ১১ ঘণ্টার সময় আহার করে। এরপ করা ভাল নয়। , আবার বাড়ীর সকল লোকে একই সময়ে আহার করেনা। কেহ বাবছ স্মত্রে থায় কেহ বা বছ প্রে খার। এইরপ ভিন ভিন সময়ে আহার করিলে স্বর-

ব্যঞ্নাদি • ক্রমে শীতল এবং বিক্লত হইয়া উঠে। বিলম্বের ্জন্যও কটে এবং বারংবার ঘাঁটাঘাঁটির জন্যও বটে অল-ব্যঞ্জনাদি শীতল ১ও বিক্লত হইয়া উঠে। একপ করিবার আরও একটি দোষ এই যে যিনি রন্ধন করেন তাঁহার মত मभग्न तक्तमानाम এवः পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত থাকা, আবশুক ভদপুকা অনেক অধিক সময় তাঁহাকে নিযুক্ত থাকিতে হয়। তাহাতে গৃহের অপরাপর কার্য্যের ব্যাখাত ঘট্যা থাকে। মনে কর গহকতী এইরূপ রন্ধনাদি কার্ফো নিযুক্ত রহিলেন ওঁদিকে তাঁহার শিশু সন্তানগুলি অধিকক্ষণ তাঁহাকে না পাইয়া কাঁদিতে লাগিল অথবা ক্ষধার্ত হইয়াও যথাসময়ে আহার পাইল না। আহারের নিরূপিত সময় না থাকা হৈতু এই প্রকারে আমাদের গৃহকার্য্যের বিষম ব্যাঘাত এবং ক্ষতি হইয়া থাকে।, অতএব রন্ধনের অব্যবহিত পরেই সকলের আহার করা কর্ত্ব্য। তাহা না করিলে আরো বিষম অনিষ্ট ঘটিয়া পাকে। হিন্দুর খরে পুরুষেরা আহার না করিলে खीलात्कता चाहात करत ना। (महेकना भूक्यिमिश्वत कर्खना যে রন্ধনের পরেই আপনারা আহার করিয়া স্ত্রীলোকদিগের আছারের উপায় করিয়া দেন। তাহা না করিলে স্ত্রীলোক-দিগকে প্রায়ই অতিশয় শীতল ও বিকৃত অলবাঞ্জুল ভক্ষণ করিয়া পীডাগ্রস্ত হইতে হয়।

#### ২। ভোজনের স্থান।

• আহারের স্থান রানাঘরে না হইয়া শ্বনাত হওয়া উচিত।
আমাদের গৃহিণীরা পরিবৈশনের স্থবিধার জন্য রানাঘরেই
আহারের স্থান করিতে ভাল বাদেন। অস্তত ডাঁহাদের

নিজের ও বালকবালিকাদিণের সম্বন্ধে তাহাই করিয়া খাকেন।
কিন্তু রান্নাঘর একেই রন্ধনাদি কার্য্যে অপরিষ্কার হয়।
আবার তথায় আহার করিলে তাহা আরে। অপরিষ্কার হইয়া
উঠে। অতএব কিঞ্চিং কন্ত স্বীকার করিয়া রান্নাঘরে আহারের স্থান না করিয়া অন্যত্ত করা উচিত।

আহারের পূর্বে আহারের স্থান ভাল করিয়া পরিকার করিবে। প্রথমতঃ ঝাঁটা দিয়া পরিকার করিয়া ভাহার পর জব দিয়া স্থানটি ধুইয়া ফেলিবে। আহারের স্থানে এ দেশে জল ছড়াইয়া দেওয়া রীতি আছে। কিন্তু অপরাপর রীতির নায়ে অনেক সময়ে এই রীতিটিও নামেমাত্র প্রতিপালি হয়। অর্থাৎ আহারের স্থানে ছই চারি ফোঁটা জল ফেলিয়া বেমন তেমন করিয়া একবার তাহার উপর হাত বুলাইয়া দেওয়া হয়। আহারের স্থান জল দিয়া পরিকার করিবার যে নিয়ম আছে তাহার অর্থ বা উদ্দেশ্য না জানা হেতুই এইরপ করা হইয়া থাকে। অতএব বিশেষ মনোযোগী হইয়া আহারের স্থান দিয়ম উত্তমরূপে পালন করা করেবা।

আহারের স্থান পরিষ্কার করিতে হইলে স্থু যত টুকু স্থানে আহারের পাত থাকিবে তত টুকু স্থান পরিষ্কার করিয়া ক্ষাপ্ত হওয়া উচিত নয়। যে গৃহে আহার করা হয় সেই গৃহটি সমস্ত পরিষ্কার করা করিব। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায়ই তাহা করা হয় না। যে এক বা দেড় হস্ত পরিমিত স্থানে ভোজনপাত্র থাকিরে শুধু সেই স্থানটুকুই পরিষ্কার করা হয়। তাহা ভাল নয়।

#### ৩। ভোজনপাত্র।

বে প¶রে আহার করা যায় তাহা ধাতৃনির্মিত না হই-লেই ভাল হয়। ধাতুনিন্মিত পাত্রে থাদাসামগ্রী রাণিলে ভাহা সেই ধাতুর গুণ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব এবং **অনে**কস্থ**ল** প্রাপ্ত হয়। এনেশের লোকে পিতল কাঁদার পাতে ভাতে অ্লু রাথিয়া ভেট্জন করিয়া থাকেন। তাহাতে অন্ন দূষিত ও স্বাস্থ্যের হানিজনক হটরা পড়ে। অতএব আহারের জন্য বা খাদ্যদাম্থী রাখিবার জন্য মাটির অথবা প্রস্তুরের পাঁত্র মতি উত্তম। তৃণভাবে কলাপাতা ব্যবহার করামনদ্নয়। মাটির বা প্রস্তরের পাত্র সহসা ভাঙ্গিয়া যুইতে পারে বলিয়া অনেকে ভাহা ব্যবহার করেন নাণ কিন্তু একটু সাবধানে ব্যবহার করিলেই ঐ সকল পাত্র না ভাঙ্গিবারই কথা। সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হইলে যে বেশি পরিশ্রম এবং মনোযোগ আবশীক হয় তাহা প্রয়োগ করিতে অনিজ্ঞ বলিয়া লোকে অনেকস্থলে মাটির এবং প্রস্তারের পার্ত্ত বাবহার করে না। কিন্তু ভাহা বড় দোষের কথা। সকল কার্টোই শ্রমশীল ও মনোযোগী হওয়া উচিত। আবার যে কার্য্যের উপর শরীরের ভদ্রাভদ্র নির্ভর করে দে কার্যো বিশেষ মনোযোগী শ্রমণীল এবং সভর্ক হওয়া আবশ্যক। কলিকাতার ন্যায় বড় বড় সহরে কলাপ∳তা ক্রয় করিতে হয়। প্রত্যহ কলাপাতা ক্রয় করা অনেকের পক্ষে কষ্টকর। অতএব বড় বড় সহরে কলাপাতার পরিবর্ত্তে মাটির বা প্রস্তরের পাত্র বেশি ব্যবহাত হইলেই ভাল হয়। যদি পিতল কাঁসার পাত্র ব্যবহার করিতেই হয় তবে তাহা প্রতিদিন অতি উত্তম করিয়া মাজিয়া ঘদিয়া ধুইয়াপরিকার

করা কর্ত্তব্য এবং তাহাতে অম ভক্ষণ করা অমুচিত। সকল গৃহে তৈজসপত্র ভাল করিয়া ধোয়া হয় না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোক যেমন করিয়া পিতল কাঁসার পাত্র মাজিয়া থাকে আমাদেরও সেই রকম করিয়া মাজা উচিত। অনেক গৃহে জলপান করিবার সময় ঘট ও গেলাস বড়ই অপরিকার ও হর্গরুকু দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে ঘটর মুখ প্রায়ই অপ্রশস্ত হয়। সেইজন্য ঘটর ভিতর হাত প্রবেশ করাইয়া তাল করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া পরিকার করিতে পারা যায় না। ঘটর ভিতরভাগ সেই কারণে প্রায়ই অপরিদার থাকে। অতএব জলপানার্থ ঘটর পরিবর্তে গেলাস ব্যবস্থত হয়া উচিত। যদি ঘটই ব্যবহার করা হয় তবে গেলাসের 'আকারে এখন যে রক্ম ঘট নির্মিত হয় সেই রকম ঘট ব্যবহার করা কর্ত্ব্য।

র্প পলি গ্রামে সহজেই কলাপাতা পাওয়া যায়। পলি গ্রামে অনেকেরই কলাগাছ থাকে। অত এব পলি গ্রামে কলাপাতা বেশি চলিত হওয়া কর্ত্তরা। কিন্তু বেখানে কলাপাতা সহজেও বিনাম্ল্যে পাওয়া যায়, দেখা যায় যে সেখানেও কলাপাতা ভোক্তনপাতারপে ব্যবহৃত না হইয়া পিতল কাঁদার পাত্র ব্যবহৃত হয়। এরূপ হইবার ছইটি কারণ আছে। একটি কারণ এই যে পিতল কাঁদার পাত্র অপেক্ষা কলাপাতা যে ভাল ভোলনপাত তাহা সকলে জানেন না। বিতীয় কারণ এই যে কলাপাতায় আঁহার করিলে পরিবেশনের বেশি কটি হয়, পিতল কাঁদার পাত্রে আহার করিলে তাহা হয় না। কেন না পিতল কাঁদার পাত্রে সমস্ত অয়ব্যক্তন একেবারে

শাদ্ধাইদা দিতে পারা যায় কলাপাতায় পারা যায় না। কিন্ত আবার বলি যে, বেখানে স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্যের কথা দেখানে যে পাত্রে আহার করিলে স্বাস্থ্যের অন্তক্লৃতা হয় একটু বেশি ক্টকর হইলেও আহারার দেই পাত্র ব্যবহার করা কর্তব্য।

যে পাত্রেই আহার করা যাউক তাহা উত্তমরূপে পরিকার করা কর্ত্ব্য অর্থাৎ ভাল করিয়া ধোয়া উচিত। আবার বে পাত্রে একবার কৈছ আহার করিয়াছে দেই পাত্র যদি পুনরায় আহারার্থ ব্যবহার করিতে হয় তবে তাহা আরও খাল করিয়া পরিষ্কার-করা কর্ত্তব্য। এদেশে ধে পাত্রে একজন ভোজন করিয়াছে না ধুইয়াই দেই পাত্রে অপরে আহার করিয়া থাকে। এরূপ করিবার্ও ছুইটি কারণ আছে। একটি কারণ ভক্তি, আর একটি কারণ আলস্ত। ভক্তির উত্তেজনায় পুত্র পিতার ভোজনপাত্তে আহার করেন এবং পত্নী পতির ভোজন-পাত্রে আহার করেন। ভক্তি যে প্রথার হেতু তর্ঘক্তরে ক্যোন কথা বলিতে নাই। স্নতএব ভক্তিবশতঃ অপরের ভোজন-পাত্রে আহার করিবার যে প্রথা আছে তদিক্তমে কোন কথা বলিব না। এইমাত্র বলিব যে ভক্তিহেতু প্রসাদ, ভক্ষণ করিতে হইলে ভোজনের অবশিষ্টই যে ভক্ষণ করিতে হয়৽ অথবা থাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইবে তিনি যেঁ পাত্রে ভোজন করিয়াছেন সেই পাতেই ভোজন করিতে হয় তা নয়। শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে থাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইবে তিনি যে খাদ্যসামগ্রী দুর্শন করিয়া প্রসন্ন ইইয়া ভক্ষণ করিতে অমুমতি দেন তাহাই তাঁথার প্রসাদ। কিন্ত এক ব্যক্তির ভোজনপাত ধুইতে পরিশ্রমী হইকে বলিয়া না

ধুইয়াই তাহাতে অপরের আহার করিবার যে প্রণা আছে তাহা বড়ই দৃষণীয়। অতএব তাহা একেবারেই রহিত করা করিবা। আনকস্থলে ভোজনপাত্রের স্বল্পতাবশতঃ একজনের ভোজনপাত্রে অপরকে ভোজন করান হয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার ভোজনপাত্রের সংখ্যা র্দ্ধি করা। তাহাতে কিছু কয়ে হর বটে কিন্তু সে বয় বড় বেশি নয়। হিসাব করিয়া সংসার চালাইলে সে রকম বয় সঙ্গোন করা বড় কঠিন কণা নয়। কৃলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে প্রাতন বস্তের বিনিময়ে ভোজনপাত্রাদি সঞ্চয় করিবার প্রথা আছে। সেপ্রথা অতি উত্তম। আবার ইহাও স্বরণ রাখা কর্ত্তবারে ভোজনপাত্র করিতে বে বয় আবশাক তাহা একবার করিয়া সাবধানে ব্যবহার করিলে অনেক দিন এমন কি ছই তিন পুরুষ নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

#### 8। পরিবেশন।

পরিষার স্থানে পরিষার ভোজনপাত্ত রাখা হইলে পর আরব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতে হইবেক। স্ত্রীলোকে যভ স্থানর ও পরিপাটি রকমে পরিবেশন করিতে পারে, পুরুষ তেমন পারে না। অতএব পরিবেশনের ভার স্ত্রীলোকের উপর খাকা উচিত। কিন্তু যে স্ত্রী রন্ধন করেন তাঁহার পরিবেশন করা ভাল নয়, অপর কোন স্ত্রী পরিবেশন করিলেই ভাল হয়: যিনি রন্ধন করেন তিনি রন্ধনশালা ছাড়িয়া অন্য স্থানে পরিবেশন করিতে গেলে রন্ধনশালায় যে সকল অর্বাঞ্জনাদি থাকে তাহা কিছুকালের জন্য অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। ভাহা ভাল নয়। অরব্যঞ্জনাদি স্ক্লাই স্তর্কভাবে

े ক্লফা করা উচিত। আবার যথন পরিবেশন করা হয় তথন যদি কোন দ্রব্য পাক হইতে থাকে তবে রন্ধনকারিণী পরি-'বেশনার্থ জানাভবে গুনুন করিলে তাহা অপ্চয় বা থারাপ। ছইতে পারে। রুদ্ধন কারিণীর অনুপত্তিকালে যে দ্রব্য পাক হয়, তাহা অনেক সময় উথলিয়া পড়ে বা আঁকিয়া বায়। আবার রন্ধন করিতে করিতে রন্ধনকারিণী পরিবেশন প্রভূত অপর কার্যো নিযুক্ত হইলে রন্ধনকার্যো •তাঁহার ভাল মনো-যোগ থাকিতে পারে না। সেইজন্য দেই সময়ে তিনি ব্যঞ্জনা-দিতে অনেক সময় লবণ বামসলা প্রান্ত দিতে হয় একে-বারেই ভুলিয়া যান নয় অষ্থা নাত্রায় দিয়া ফেলেন। তাহাতে র্জনকার্যা বড়ই থারাপ হয়। যিনি রন্ধন করেন তিনি রমানকার্য্যে প্রায়ই স্বলাধিক পরিপ্রান্ত হইমা পাকেন। অতএব তাঁহাকে পরিবেশন করিতে হইলে তাঁহার কষ্ট কিছু বেশি হয় এবং দেইজন্য তিনি অনেক সময় পরিবেশন কার্যাটি স্থচার-ক্রপে সম্পন্ন করিতে পারেন না। যাহাতে পরিবেশনকাষ্ট্য শীঘ শেষ হইয়া যায় ভিনি সেই চেঙা করেন। তাহা**তে স্**কল দ্রব্য সকলকে উচিত মত বাঁটিয়া দেওয়া হয় না। হয়<mark>ক কোন</mark> ভ্রব্য দিতে একেবারেই ভুল হইয়া যায়। আবার **ং**যথানে ভোজনপাত্রের স্বল্লভা দেখানে যে পাত্রে একজন ভোজনু করিয়াছে সে পাতা না ধুইয়াই তাহাতে অপরকে ভোজন করাইবার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ ধুইতে বিলয় •হইতুব বলিয়া দেই পাতেই অপরকে অরবাঞ্জন দেওুয়া হয়। বিনি রক্তন করেন তিনি পরিবেশন না করিয়া অপরুকেছ পরিবেশন করিলে উচ্ছিষ্ট পাত্রে ভোজন.করা অনেকটটিকমিয়া যায়।

পরিবেশন কার্যাট অতিশয় বিবেচনার সহিত করা আব-শ্যক। বিবেচনা করিয়া পরিবেশন করিলে গৃহস্থের অনৈক ্ত্রথ ও হ্রসার হয়। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। সকলে সকল দ্রব্য থাইতে ভাল বাসে না। কেহ আলু অপেকা বেগুণ খাইতে ভাল বাদে। কেহ বেগুণ অপেকা আলু খাইতে ভাল বাদে। যে যাহা থাইতে ভাল বাদে তাহা না জানিয়া বা না বুঝিয়া ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিলে এইরপ ঘটিয়া থাকে যে সকলকেই সকল জবা প্রায় সমান পরিমাণে দেওয়া হয়। তাহাতে বৈ ব্যক্তি যাহা থাইতে ভাল বাদে দে তাহা যথেষ্ঠ পরিমাণে পায় না। এবং সেই জন্য তাহার আহার করিতে কিছু ক্ষ্ট হয়। এবং যে জিনিস্টি সে থাইতে ভাল বাসে না সে তাহা অধিক পরিমাণে পায় এবং সেইজন্য সে তাহা থায় না। অতএব সেজিনিস্টি প্রায়ই নষ্ট হয়। সেজিনিস্টি যে খাইতে ভাল বাসে তাহাকে তাহা দিলে তাহার খাওয়াও ভাল হয় এবং জিনিসও নষ্ট হয় না। বে আলু অপেকা বেওণ খাইতে ভাল বাসে তাহাকে বেগুণ বেশি করিয়া দিয়া আলু কম করিয়া দেওয়া উচিত। এবং যে বেগুণ অপেক্ষা আলু থাইতে ভাল বাসে ভাহাকে বেগুণ কম দিয়া আলু বেশি দেওয়া উচিত। এইরূপ সকল দ্রব্য সম্বন্ধে বলা যায়। **অতএব** বাড়ীর মধ্যে কে কোন্ দ্ব্যথাইতে ভাল বাসে কে কোন্ দ্রব্য থাইতে ভাল বাদে না এবং কে কোন্দ্রবা কি পরিমাণে খায় যিনি পরিবেশন করিবেন তাঁহার তাহা উত্তমরূপে জানিয়া রাথা আবশাক। পরিবেশতকালে কে কোন্ দ্রব্য বেশি চায়ুবা না সায় এবং ভোজনাতে কাহার ভোজনপাতে

\*কোন্দ্রব্য পড়িয়া থাকে কিছু দিন লক্ষ্য করিলেই এবিষয়ের আবিশাকুমত জ্ঞান লাভ করা যায়। বাটার গৃহিণী পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই ভাল হয়। কারণ গৃহের স্থ্য ও স্থারের প্রতি তাঁহার যত দৃষ্টি থাকা সম্ভব অপর কাহারও তত নয়। এবং সেই জন্য বাটার ভিন্ন ভিন্ন লোকের আহা-রাদি বিষ্ঠ্যে ভিন্ন ভিন্ন কচি অবগত হইতে তিনি যত যত্নকতী ইইবেন আর কৈহ তত হইবেন না।

ছাতে করিয়া অনব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করা ভাল নয়। কিন্ত হাতে করিয়া অনবাঞ্জনাদি পরিবেশন করাই এদেশের নিয়ম। হাতে করিয়া বাজনাদি পরিবেশন করিলে বাজন-পাতের ব্যঞ্জন শীঘ বিকৃত হইয়া পড়ে। এইজনা বাঞ্নাদি হাতে করিয়া পরিবেশন না করিয়া পাপরের বাটি বা মাটির খুরি করিয়া পরিবেশন করা উচিত। প্রত্যেক ব্যঞ্ন প্রি-বেশনার্থ একথানি পৃথক্ খুরি বা পাথরবাট থাকা কর্ত্তবা। একই খুরি বা পাথরবাট্টিতে সমস্ত ব্যঞ্জন পরিবেশন করিলে বাঞ্জনসকল কিয়ংপরিমাণে মিশামিশি হইয়া যায়। তাহাতে ব্যঞ্জন দেখিতেও থারাপ হয় এবং তাহার গুণ ও আ্যাদ : বিক্ত হয়। যে খুরি বা পথেরবাটতে ব্যঞ্জন পরিবেশন করা. হয় তাহা প্রতিদিন প্রিবেশনের আগে এবং পরে উত্তম কঁরিয়া. ধুইয়া ফেলা উচিত। পরিবেশনের পর যত শীঘ্র পারা যায় ধোয়া কর্ত্রা। নাধুইয়া অধিকক্ষণ রাথিলে খুটি বা পাণ-মের বাটিতে যে ব্যঞ্জনাদি লাগিয়া থাকে তাহা গুকাইরা উঠে এবং ভাহা হইলে ভাঁহা পরিষ্ঠার করিতেও বেশি সময় ও পরিশ্রম সাবশ্যক হয়। এইজন্য অনেক স্থলে ব্যঞ্জনাদির

পাত্র প্রত্যাহ ধোয়া হইলেও কতকপরিমাণে অপরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যে খুরি বা বাটি করিয়া ব্যঞ্জনাদি পারবেশন করিবে পরিবেশনকার্যা শেষ হইলে কিছুমাত্র ' বিলম্ব না করিয়া তাহা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে।

#### ৫। ভোজন।

- वाजीत ममन्त्र शूक्य अवः वालक अकट्य आशांत्र कतिरलह ভাল হয়। বুদ্ধ যুখা এবং বালক বালিকা একতে আহার করিতে ব্দিলে অবশাই তাহাদিগকে বয়দ এবং দম্পর্কের গুরুত্ব লঘুত অনুসারে পর পর বসিতে হয়। ইহাতে বাটীর মধ্যে যাহারা বয়সে এবং সম্পর্কে ছোট ভাহারা বাটীর বুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠদিগের প্রতি সমুচিত সম্মান ও বশ্যতা প্রদর্শনে ষ্পভাস্ত হয়। এবং বাঁহারা বৃদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ তাঁহারাও ক্রিষ্ঠ-দিগের প্রতি বেশী সেহ্বান ও যতুবান হইতে থাকেন। সকলে একতে বিদয়া ভোজন করিলে সকলের মধ্যে প্রীতিও বুদ্ধি হয় এবং ঐক্যভাব পরিবৃদ্ধিত হওয়ার সমস্ত পরিবারট তেজীয়ান ও প্রতাপায়িত হইয়া উঠে। পরিবার তেজীয়ান ও প্রতাপঃবিত হইলে সমাজে তাহার স্থান বৃদ্ধি হয়। অতএব পরিবারস্থানত পুরুষ—কি বৃদ্ধ কি যুবা কি বালক—এবং ছোট ছোট মেয়ে, সকলের একতে বসিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। বাটীর মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীনা ভোজনের স্থানে তিনি বসিলে ভাল হয়। কেন নাতাহা হইলে যে পারিবারিক একতা বৃদ্ধির কথা বলিতেছি তাহা স্ত্রীলোক্ বর্তমান থাকায় সম্পূর্ণতা লাভ করে। বংশে যে সকল खीलाक পুर्क्त क्रिका शिकाएइन फ़ैं शिक्ष करें। की विक दृक्त শ্রীলোকেরা যত জানেন এবং বলিতে পারেন প্রথেরা তত জানেন না এবং বলিতে পারেন না। ভোজনের স্থানে কোনও বৃদ্ধা স্থ্যী উপস্থিত থাজিলে তংকালে যে কথোপকথন হয় তাহাতে বংশের মৃত পুরুষদিগের কথাও যেমন মৃত প্রীদিগ্লের কথাও ত্মনি কথিত হয়। স্থ্যী এবং পুরুষ উভয়ের কথা না কহিলে বংশমর্য্যাদার এবং পারিবারিক একতার ভাব সম্পূর্ণ স্থাভীর ও গাঢ় হয় না। অতএব বাটীর মধ্যে যিনি সর্বাণপেকা বৃদ্ধা এবং যিনি পরিবেশনাদি কার্য্য করিতে অক্ষম ভোজনকালে তাঁহার উপস্থিত থাকা কর্ত্ব্য। এই প্রকারে ভোজন করিলে ভোজন পুত্পক্ষীর ভোজনের ন্যায় কেবলমাত্র একটি শারীরিক ক্রিয়া হয় না। ভোজন স্থান্ত বিরুষ্ঠ করিলে গ্রেষ্ঠ করিলে ক্রিয়া হয় না। ভোজন স্থান্ত বিরুষ্ঠ করিলে গ্রেষ্ঠ করিলে গ্রেষ্ঠ করিলে গ্রেষ্ঠ করিলে বিরুষ্ঠ না। ভোজন স্থান্ত বিরুষ্ঠ করিলে গ্রেষ্ঠ করিলে বির্বারের ও সমাজের মঙ্গলেশাধক হয়।

একতে ভোজন করার যে শুভ ফলের কথা বলিতেছি তাছা ছাড়া আরও অনেক গুলি শুভ ফল আছে। একতে ভোজন করিরা করিতে বসিলে কেই কাহারো অগ্রে ভোজন সমাপন করিরা ভোজনের স্থান ইইতে উঠিয়া যাইতে পারে না। করিরা ভঠিতে হয়। ফলকেই একতে ভোজন সমাপন করিয়া উঠিতে হয়। ইহার একটি বিশেষ উপকারিতা আছে। বেশি তাড়াভাড়ি ভোজন করা ভাল নয়। তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে অয়বয়নাদি উত্তমরূপ চর্কাণ না করিলে অয়বয়য়নাদি ভাল পরিপাক হয় না। ভাল পরিপাক না ইইলে উদরের প্রীড়া হয়। বালক এবং ব্রক্রো কিছু চর্ফাণ্যভাব। সেই জনা তাহারা

বেশি তাড়াতাড়ি ভোজন করে। বৃদ্ধ এবং ুংপ্রীটোরী
তাড়াতাড়ি ভোজন করিতে পারেন না। বিশেষ যাঁহারা
বৃদ্ধ, দন্তহীন বলিয়া ভোজন করিতে তাঁহাদের কিছু
বেশি সময় লাগে। অতএব বৃদ্ধদিগের সহিত বালক এবং
যুবকেরা একত্রে ভোজন করিলে বালক এবং যুবকদিগেরও
রহিয়া বসিয়া এবং অন্নব্যঞ্জনাদি উত্তমরূপে চর্কাণ করিয়া
ভোজন করা অভাত হইয়া পড়ে।

সকলে একত্রে ভোজন করিলে সকলেই অন্নরাঞ্জনাদি উষ্ণ ও অবিকৃত অবস্থায় ভোজন করিতে পান। অন্নরাঞ্জনাদি প্রেস্কত হওয়ার পর ভোজন করিতে যত বিলম্ব হইবে আর-বাঞ্জনাদি তত ঠাণ্ডা ও বিকৃত হইবে। একত্রে ভোজন না করিয়া যাঁহারা যত পরে ভোজন করিবেন তাঁহাদিগকে তত ঠাণ্ডা ও বিকৃত অন্নবাঞ্জনাদি ভোজন করিতে হইবে। রন্ধনের পুরই সকলে একত্রে ভোজন করিলে সকলেই যতদ্র সন্তব উষ্ণ এবং অবিকৃত অন্নবাঞ্জনাদি ভোলন করিতে পান। একত্রে ভোজন করিবার ইহা একটি কম শুভ ফল নয়।

সকলে একত্রে ভোজন করিলে যিনি পরিবেশন করেন তাঁহারও পরিশ্রম কম হয় এবং পরিবেশন কার্য্যে তাঁহাকে অধিক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতে হয় না। পরিবেশনকার্য্যে অধিক্ষণ ক্ষণ ব্যাপৃত থাকিলে পরিবেশনকারিণী সংসারের অপর কার্য্যে মনোযোগ করিতে পারেন না। তাহাতে সংসারের অনেক অস্থবিধা এবং বিশৃঞ্জলা হইয়া থাকে। যিনি পরিবেশন করেন তাঁহার নিজের যদি ছোট ছেলে থাকে অথবা অপরের ছেলে তাঁহার পালনাধীন থাকে তবে তিনি পরিবেশনে অধিকক্ষণ নিযুক্ত থাঁকিলে ছেলেগুলির প্রায়ই কিছু কট হইয়া থাকে
এবং দেইজন্ম তাহারা কাঁদাকাটা করিয়া বড়ই গোলযোগ
উপস্থিত করে। অত্তএব সকলে একত্রে বিসিয়া ভোজন করিলে
পরিবেশনকার্য্য অর সময়েই শেষ হইয়া যায় এবং সাংসারিক
কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত বা বিশুগুলা হয় না।

সকলে এক্ত্রে ভোজন করিবার আর একটি স্থফল আছে।
সকলে এক্ত্রে ভোজন করিলে ভোজনের স্থান ভোজনের
অথ্যে এবং পৈরে একবার পরিকার করিলেই চলে এবং
ভোজনাস্তে ভোজনপাত্র একেবারে ধুইয়া ফেলিতে পারা
যায়। কিন্তু হইজন একজন করিয়া ভোজন করিলে যতবার
ভোজন করা হয় ততবার, ভোজনের স্থান পরিকার করিতে
হয় এবং ভোজনাস্তে ভোজনপাত্র হই একথানি করিয়া অনেক
বার মাজিয়া ঘদিয়া পরিকার করিতে হয়। এরূপ করিতে
হইলে দাদদাদীদিগের অনর্থক অধিক পরিশ্রম করিতে হয়
এবং সেইজন্য ভাহারা বিরক্ত হইয়া অনেক সময় চাকুরি
পরিত্যাপ করিয়া চলিয়া য়ায়। ভাহাতে গৃহস্থের বিশেব কষ্ট
ও অস্থ্বিধা হয়।

সকলে একেবারে একত্রে ভোজন না করিয়া হই একটি করিয়া অনেকবার ভোজন করিলে ভোজনের স্থান অনুনেকবার জল এবং গোমরাদি দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। তাহাতে ভোজনের স্থান ক্রমে তুর্গন্ধময় কদর্য্য এবং বিল্লজনক হইয়া উঠে। এতঘাতীত ভোজনের স্থানে বাসংবার জল দিলে তাহা স্যাৎসেতে হইয়া পড়ে; তাহা হইলে সে স্থান শীজই অস্বাস্থ্যকর এবং অব্যবহার্য্য হয়। তথায় অধিকক্ষণ বিদয়া

ভোজন করিলেও অনিষ্ট হয় এবং গৃহের দ্রব্যাদি রাণিলে তাহা থারাপ হইয়া পছে। এই সকল দোষ নিবারণার্থ সকলে একত্রে একবারে ভোজন করা উচিত, এবং গৃহের মধ্যে যেন্থানে প্রচুর পরিমাণে আলোক এবং বায়ু প্রবেশ করে সেই স্থান ভোজনার্থ নির্দিষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে বাটার মধ্যে যে স্থান অতিশয় এঁলো অর্থাৎ অন্ধকারময় এবং স্থাঁ। তে অর্থাৎ যেখানে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করে না, প্রায় সেই স্থানই ভোজনার্থ ব্যবহৃত হয়। এ প্রথা বড়ই দুষ্ণীয়। আয়ুর্মেদকারেরা কহিয়া থাকেন যে ভোজনকালে অন্তঃকরণ প্রকুল থাকা কর্ত্বরা। নহিলে ভোজনকরিয়া তৃত্তি হয় না। কিন্তু বেরপ আলোকশূন্য ও বায়ুশূন্য স্থানে আমরা ভোজন করিয়া থাকি সেথানে অন্তঃকরণ প্রকুল হইতে পারে না এবং সেইজন্য সে রক্ম স্থানে ভোজনকরিলে শারীরিক অনিষ্টেরই সন্তাবনা।

কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বালক এবং যুবকেরা প্রাতে বিদ্যালয়ে গমন করে এবং প্রৌচেরা আপিদ আদালত প্রভৃতি কর্মস্থানে গমন করে। বেলা প্রার ১০টার মধ্যেই বিদ্যালয়ে ও কর্মস্থানে যাইতে হয়। অনেককে বেলা ৭টা বা ৮টার মধ্যে কর্মস্থানে যাইতে হয়। অতএব প্রাতে বৃদ্ধ প্রোচ্ যুবক ও বালক দকলে একত্রে ভোজন করা সম্ভব নয়। এ রকম স্থলে পর্যার পর যাহাতে দকলে একত্রে ভোজন করিতে পারে দে রকম বন্দোবস্থ করা উচিত। অন্ততঃ এক বেলা দকলে একত্রে ভোজন করিলে অনেক উপকার হয়। অতএব দে পক্ষে দকল গৃহস্থির মনোযোগী হওয়া কর্ত্ব্য।

#### ৬। শিশুদিগের ভোজন।

শিশুদিগের ভোজন বাটীর অপর সকলের সহিত হইয়া উঠে না। শিশুদিগের কুধা বড় প্রবল এবং সর্বদাই কুধার উদ্রেক হয়। সেই জন্য শিশুর ভোজনের নির্দিষ্ট সময় নাই। শিশুদিগকে সকলের অত্যে ভোজন করান ষাইতে পারে এবং করান হইয়াও থাকে। শিভগণ আপ-ভোজন করিতে পারে না অপরে তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া দেয়। কিন্তু শিশুগণ যাহাতে আঁপনারা ভোজন করিতে শিথে দে চেষ্টা করা কর্ত্বা। তাহাদের বয়স্যত বুদ্ধি হয় তভুই ভাহাদিগের ভোজনকার্যা তাহা-দের নিজের হস্তে সমর্পুণ করা উচিত। যাহাতে তাহার। নিজে ভোজন করিতে পারে সেই মত শিক্ষা দেওয়া আবশুক। কিন্তু অনেকে তাহা করেন না। শিশুগণ আপনারা খাইতৈ অনেক বিলম্ব করে বলিয়া অনেক গৃহক্তী তাহাদিগকে নিছে তাড়াতাড়ি থাওয়াইয়া গাঁকেন। সেরূপ করা ভাল নয়। সেরূপ করিলে শিশুগণের নিজে ভোজন করিতে শিথিবার বিলম্ব হয়। এদেশে শিশুগণকে ভোজন করাইবার আরও ছই একটি দোষ আছে। যে স্ত্রীলোক তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দেন শীঘ্র শীঘ্র দে কার্য্য হইতে অবদর পাইবার জন্ম তিনি ভাতের গুলি পাকাইয়া যাহাতে তাহারা শীঘ্র প্লাইয়া ফেলে সেইজনা—'এই শেয়ালে থাইয়া গেল' 'দেখি কত শীঘ শেয়ালটা থান্ন' এই প্রকার উত্তেজনা বাক্য ব্যবহার করিয়া ভাড়াভাড়ি ধাওরাইয়া থাকেন। যে প্রকারে মর্দন করি। ভাতের গুলি পাকাইয়া শিশুদিগকে থাইতে দেওয়া হয় তাহাতে তাড়া-

তাড়ি থাইলেও পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত না'ভইবারই কথা। কিন্তু শৈশ্ব অবস্থায় তাডাতাড়ি খাওয়াইলে তাডা-তাড়ি থাওয়া একটা অভ্যাস হইয়া পড়ে: 'এবং তাহা হইলে যথন বয়স বেশি হয় এবং অলব্যঞ্জনাদি উত্তমরূপে চর্বণ করিয়া থাওয়া আবশ্যক হয় তথনও লোকে শৈশবের অত্যাদবশতঃ তাড়াতাড়ি আহার করে এবং ক্রত আহারে যে অনিষ্ট হয় তাহা ঘটিয়া থাকে। অতএব শিঙ্গিগকে তাড়াতাড়ি থাওয়াই-বার যে র্বাতি আছে তাহা একেবারে রহিত করা আবশ্যক। বাটীর মধ্যে ছোট ছোট বধ প্রভৃতির ন্যায় যাহাদিগের হাতে বেশি গৃহকার্য্যের ভার থাকে না তাহাদিগের হাতে শিল-দিগকে খাওয়াইবার ভার দিলে তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি থাওয়াইবার রীতিটা রহিত হইয়া আসিতে পারে। সংসারে যদি তেমন ছোট মেয়ে না থাকে তবে গৃহক্তীকেই একট যত্নবতী হইয়া যাহাতে শিশুদিগকে স্থানিয়মে থাওয়ান হয় তাহা করিতে হয়। তাহাতে যদি গৃহের অপর কোনও কার্য্যের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত বা অস্থবিধা হয় তাহাও বরং ভাল তথাপি শিশুদ্গকে তাড়াতাড়ি খাওয়ান ভাল নয়।

জুনেক সময় শিশুদিগের আবশ্যক মত ভোজন হইয়া গেলেও তাহাদের ভোজনপাত্রে জারগ্রনাদি পড়িয়া থাকিলে তাহা অপচয় হইবে বলিয়া রস্তা, শুড়, সন্দেশ প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে তাহা খাওয়ান হয়। এইরূপ অতিরিক্ত ভোজনে শিশুদিগের সর্বাদা উদরাময় প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে। অভএট ছই এক মুটা ভাত ফেলা যাইবে বলিয়া শিশুদিগকৈ অতিরিক্ত ভোজন করান কর্ত্তব্য নয়। তাহারা ষ্থন ভৌক্লন করিতে বদে তথন তাহাদিগকে ভাত কিছুকম করিয়া দেওঁয়াই ভাল।

শিশুদিগকে যে প্রকারে ভোজন করান হয় তাহাতে আরু একটি বিষম দোষ লক্ষিত হয়। শিশুরা যথন অর না খাইুরা কৃটি বা লুচি থায় তথন অনেক সময়ে তাহাদের খাদ্যদামগ্রী কোন ভোজনপাতে দেওয়া হয় না, মেজে বা মাটির উপরেই দেওয়া হয়। ভাহাতে সমস্ত খাদাসামগ্রীতে ধূলা কালা লাগে এবং শিশুরা কাজেই ধূলা কাদা শুদ্ধ খায়। শিঞ্জা যুখুন ভাত থায় তথনও তাহাদের ভাতে দাল বা ঝোল মাথিবার সময় তাহাদের ব্যঞ্জনগুলি ভোজনপাত্র ছইতে নামাইয়া মেজে বা মাটির উপর রাথা হয়। তাহাতে ব্যঞ্জনাদিতে ধূলা কাদা লাগে এবং শিশুরা ধূলা কাদা শুদ্ধ ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করে। ধুলা থাইলে স্বাস্থ্যের হানি হয় আমাদের স্ত্রীলোকেরা ভাগা জানেন না বলিয়া এইরপ করিয়া থাকেন এবং বাটীর কুদ্ধ প্রোঢ় এবং যুবকদিগের ন্যায় শিগুদিগের পদমর্যাদ। নাই বলিয়াও এইরপ করেন। ুষ্ঠতএব তাঁহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত যে ধূলা কালা থাইলে স্বাস্থ্যের হানি ছঁফ এবং স্বাস্থ্যের নির্মের সহিত পারিবারিক পদমর্য্যাদার কোন সম্পর্ক নাই এবং সেইজন্য শিশুদিগের ভোজনগম্বন্ধে 'কোস বক্ম তাচিত্লা করা উচিত নয়।

## অফ্টম পাঠ।

### শয়ন করিবার কথা।

দিবাভাগে ভোজনের পর শয়ন কর। ভাল নয়। ভোজ-নের পর শরন করিলেই প্রায় নিজাকর্ষণ হয়,। কিন্তু দিবা-নিদ্রা অভ্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। অতএব দিবাভাগে ভোজনের পর শয়ন না করিলেই ভাল হয় ৷ গ্রীম্মের আধিক্য অথবা অপর কোনও কারণবশত: যদি একান্তই বিশ্রামার্থ শয়ন করা আবশাক হয় তবে ভোজনের পর অন্ততঃ দুই চারি দণ্ড বাদে শয়ন করা উচিত। রাত্রিকালেও ভোজনের পরেই শয়ন করা অকর্ত্তবা। কিন্তু অনেকে অধিক রাত্রে ভোজন করেন বলিগা ভোজনের পরেই শয়ন করিয়া থাকেন৷ এইজন্য ন্দ্যার অল্লকণ পরেই ভোজন করা কর্তব্য। তাহা হইলে ভোজনের পর অস্ততঃ হুই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা বাদে শয়ন করা যাইতে পারে। আবার বেশি বেলা পর্যান্ত শয়ন করিয়া থাকা ভাল নর। অতি প্রতাষে শ্যা পরিতাগ করা আবশাক। আগে এদেশের স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাহা করি-তেন। এখনও বুদ্ধ এবং বুদ্ধারা তাহাই করেন। কিন্তু যুবক যুবতী প্রভৃতি অনেকে তাহা করেন না। এখন অনেকে অধিক রাত্রি পর্যান্ত গল্পগুলব করেন অথবা তাদ পাশা প্রভৃতি ক্রীড়ায় মন্ত থাকেন এবং অধিক রাত্রে শয়ন করিগা প্রত্যুবে শ্যা তালি করিতে সক্ষম হন। অতএব তাস পাশা প্রভৃতি ক্রীড়ায় অধিক রাত্রি যাপন করা অতি অকর্তব্য।

আনুমান্ত্রে জন্য স্বাস্থ্য ভঙ্গ করা অভিশয় ছবু দির কাজ।
যে সমজ্য শয়ন করিলে স্র্যোদ্যের প্রের স্থা শয়ন এবং
প্রক্র চিত্তে শ্যাত্যাগ করিতে পারা যায় দকলেরই দেই
সময়ে শয়ন করা একান্ত কর্তব্য। রাজে শয়ন করিবার নির্ক্রপিত সময় থাকা আবশ্যক। আগে লোকের নির্কাপত সময়
থাকিত। এখন অনেকের পাকে না। এখন লোকে কোন
দিন রাজি নয়টার সময় শয়ন করেন, কোন দিন রাজি এগারটার দময় শয়ন করেন কোন দিন রাজি ছইটার পর শয়ন
করেন। এরপ অনিয়ম স্বাস্থ্যের অতিশয় প্রতিক্র। এরপ
অনিয়ম করিলে গৃহের অনেকের অস্থ্রিধাও হয়। যিনি নির্ক্রপিত সময়ে শয়ন করেন না তিনি যদি গৃহক্তী হন তবে
তাহার শয়নের অনিয়ম হৈতু অন্তত গৃহক্তী এবং ছই এক্
জন দাদ দাসী যথাদসয়য়ে শয়ন করিতে পারে না। অথবা শয়ন
করিলেও নিশ্চিত্ত হইয়া বা নির্কিল্পে নিজা যাইতে পারে না।
অতএব শয়নের নির্কেপিত সয়য় থাকা নিত্তান্ত আবশ্যক।

এক ঘরে বা এক শ্যায় অধিক লোকের শয়ন করা ভাল
নয়। অল্ল তানের মধ্যে অধিক লোক শয়ন করিলে সৈ তানের
বায় দ্যিত হইয়া পড়ে, এবং দ্যিত বায়তে থাকিলে আত্যের
হানি হয়। অতএব এক ঘরে বা এক শ্যায় অধিক লোক
শয়ন করা উচিত নয়। এ তগ্য আমাদের দেশে অনেকে
জানেন না। সেই জন্য শয়নের যথেষ্ট স্থান থাকিলেও একই
ঘরে অনেকে শয়ন করিয়া থাকেন। এদেশের লোক ভীকস্থভাব বলিয়াও অনেকে এক্তে শয়ন্ত করেন। গৢহমধ্যে
একাধিক ঘর থাকিলেও অনেকে চোর ভাকাতের ভরে এবং

কধনও কথনও একলা এক ঘরে থাকিতে কেমরু একুটা काजनिक ভग्न रम वित्रा এक्ट घरत এक्छ मंग्रन करतन। কিন্তু এত ভীতচিত্ত হওয়া বড় দোষের কথা। যাহারা এত ্ভীতচিত হয় তাহারা কথনই সাহসের কাজ করিতে পারে না এবং প্রকৃত মনুষ্ড লাভ করিতেও অক্ষ হয়৷ অতএব সাতারকার জনা সাহসিক হইতে চেটা করা কুর্তবা। বোধ ্হয় যে একতে অধিক লোক শয়ন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট-কর এট কুঁথাটি উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম হইলে পৃথক্ পৃথক্ শয়ন ্করিতে যে সামান্য সাহস আবশ্যক তাহাও শীঘ্র জান্নতে পারে। অতএব সকলেরই সেই কথাটি হৃদয়সম করা কর্ত্রা। অনেকে কোনএ প্রকার ভয়ের বশীভূত না হইয়াও শয়নের পৃথক্ পৃথক্ ্স্থান থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা করিয়া একতে, শয়ন করেন। একা-ধিক ঘরে শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিলে প্রত্যেক শয়নের ঘরে একটি করিয়া প্রদীপ জালিয়া রাখিতে হয়। ভাষতে কিছু বেশি তৈল পোড়ে। এই প্রকার বেশি তৈল খরচ নিবা-রণার্থ অনেকে পুথক পুথক শয়ন না করিয়া একতে শয়ন করেন ৮ বিজ্ঞ স্বাস্থ্যের হানি করিয়া একটু তৈল বাঁচাইতে থাওয়া বড়ই দেংবের কথা। অভএব ইচ্ছা করিয়াই কি, আরে একটু তৈল বাঁচাইবার জনাই কি, কোনও কারণে শ্বনের একাধিক স্থান থাকা দত্ত্বে অধিক লোকের এক স্থানে শয়ন ঝরা উচিত নয়।

গৃহে যদি অধিক ঘর দা থাকে এবং একই ঘরে অনেকের ' শয়ন না করিলে চড়েনা এমন হয় তবে কোনও কোনও উপায় অবলহন করিলে অধিক লোক একতো শয়ন করিবার

থৈ দোষ ∙তাহা সভাধিক পরিমাণে নিবারণ করা যাইতে ুপারে। লকলের শয়নের জন্য একটি শ্যা না করিয়া ছই তিনটি শব্যা করিলে সে দোষ কিয়ৎপরিমাণে কমিতে পারে। त्कन ना छाडा इहेल मकल लाक क अकत्व (पँमारपंति করিয়া ভইতে হয় না। ছই তিনটিকে মাত্র ঘেঁদাঘেঁদি করিতে হয়। মোটা কাপড়ের মশারি না করিয়া পাতলা কাপড়ের করিলে সে দোষ আরো নিবারিত হইতে পারে। মশারি মোটা হইলে মশারির ভিতরের দূষিত বায়ু শীঘু মশারি ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। সেই জনা মশারির ভিতরে অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু জমিয়া থাকে। এবং মশারির বাহিরের অপেকাকত বিশুদ্ধ বায়ুও মশারির ভিতর প্রবেশ করিয়া তথাকার<sup>®</sup> দূষিত বায়ুকে সংশোধন করিতে পারে না। মশারি পাতলা হইলে এই হুইটি অস্থবিধা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। পাতলা মশারির ভিতরের দূষিত° বায়ু শীঘ্র এবং অধিক পরিমাণে মশারির বাহিরে আসিতে পারে। এবং মশারির বাহিরের অপেকারুত বিশুদ্ধ বার্ও শীঘ এবং অধিক পরিমাণে মঁশারির ভিতর প্রবেশ কুঁরিয়া তথাকার দূষিত বায়ুকে অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে। মোটা অপেকা পাতলা মশারি করিতে ব্যয় যে বড বেশি হয় তা নয়, কিছু বেশি হওয়া সম্ভব। মোটা মশারি অপেকাপাতলামশারি কিছুশীঘ ছিড়িয়া ফাইতে পাঁরে এবং সেই জন্য মোটা মশারি ব্যবহার না করিয়া পাতলা মশারি ব্যবহার করিলে মোটের উপর মশারির খারীচ কিছু বেশি হওয়া সম্ভব। এই আশহায় অনেকে সোটা মশারি ব্যবহার

করিয়া থাকেন। কিন্তু এমন গুরুতর বিষয়ে এত বায়কুর্চ হওয়া ভাল নয়। গরিব বা মধ্যবিত লোকের মেশমের বা নেটের মশারি করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। মশারি করিবার জন্য অল মূল্যে সামান্য স্থতার এমন দেশীয় পাতলা থান পাওয়া যায় যে তাহাতে অতি উত্তম মশ্বারি প্রস্তুত হুইতে পারে। স্কলেরই তাহা করা কর্ত্রা। সে মশারি मावधार्न वावशात कतिरा भाँठ ছয় वश्मरतत (विभिष्ठ (हेरक। ,বিলাভী মোটা থানের মশারি তদপেক্ষা বেশি টেকে না। ফলত: পাতলা কাপড অপেকা নোটা কাপড শীঘ ময়লা হয় বলিয়াপাত্লামশারি অপেকা মোটা মশারিও শীঘু ময়লা হয়। সেই জন্য পাতলা মশারি অপেকা মোটা মশারি শীঘ জীর্ণ হয় ও ছিড়িয়া যায়। তবে প্রস্তুত করিবার সময় পাত্রা মশারি অপেকা মোটা মশারিতে বার কিঞিৎ কম হয়। তাই 'অনেকে আপাতত যৎকিঞ্ছিৎ স্থবিধা বা ব্যয়সংক্ষেপের জন্য মোটা মশারি করিয়া থাকেন, কিন্তু পরিণামে মোটা মশারি অপৈকা পাতলা মশারিতে বায় কম হয়। লোকে পরিণামের দিকৈ দৃষ্টি না রাখিয়া আপাতত যাহাতে কিছু স্থবিধা বা বায়সংক্ষেপ হয় তাহাই করিয়া থাকে। আমরা অনেক বিষয়েই এইরূপ করি। কিন্তু এরূপ করাতে আমাদের সাংসা-রিক ব্যয় মোটের উপর বেশি হয় এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে इहेल प्रकल कार्या (य পরিণামদর্শিতার প্রয়োজন তাহাও আমাদের সঞ্যুক্রী হয় না।

ঘরের দাম্বরা গবাক্ষ যদি খোলা থাকে এবং ঘরের বাহি-রের বিভ্রু বায়ু যদি ঘরের ভিতর স্থালিত হয় তবে যে দৈ বের কথা বলিতেছি তাহা প্রায় সম্পূর্ণকপে নিরাক্ত হয়।
সমনকে চার ডাকাত প্রভৃতির ভয় প্রযুক্ত ঘরের সমস্ত ঘার
ও জানালা বন্ধ করিয়া শরন করিয়া থাকেন। কিন্তু বহির্বাটীর
ভার বন্ধ থাকিলে বাটার ভিতরে ঘরের ঘার বা গবাক্ষ খুলিয়া
শয়ন করিতে লাহসী হওয়া উচিত।

অনেকে পীড়ার আশঙ্কায় ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু বদ্ধ ঘরে শয়ন করিলে পীড়া নিবারণ হওয়া দুরে থাকুক পীড়া হইবারই সম্ভাবনা। তবে জানালা দরজা খুলিয়া শয়ন করিবার বিষয়ে একটি কথা আছে। রাত্রিকালে সকল ঋততে সমান ভাবে ঘরে বায়ু প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়। গ্রীম্মকালে যে পরিমাণে বা প্রণালীতে ঘরে বায়ু প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে শীতকালে বা বর্ষাকালে সে পরিমাণে বা প্রণালীতে পারা যায় না। আবার ঘর দোহারা হইলে যেপ্রকারে দরজা জানালা খুলিয়া রাথা যাইতে পারে ঘর একহারা হইলে ঠিকৃ সে প্রকারে পারা যায় না। ঘুর কাঁচা পাকা ভেদেও বায়ু প্রবেশ করাইবার বলোবস্ত ভিন্ন রকীম করিতে হয়। অভ এব •কোন্ ঋতৃতে কি প্রকারে এবং কি রক্ষের ঘরে কি প্রকারে রাত্রি কালে বায়ু প্রবেশের বন্দোবস্ত করা উচিত ভাষা প্রভােুক ব্যক্তির বিজ্ঞ বিচক্ষণ ও বহুদশী ডাক্তার বা বৈদ্যের নিকট জানিয়া ভদমুসারে কার্যা করা কর্ত্তবা। পাঁচ দিন পাঁচ রক্ষম করিয়া জানালাদরজা খুলিয়ু রাখিয়া কোন্\*দিন শরীর কিঁরকম থাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বৃদ্ধিমান্ চ্যুহত্তমাত্রেই নিজে निस्त्रं व विषय चावधकंगठ छान लाज कतिएँ भारतन।

দরিজ ও মধাবিও গৃহত্তের মধ্যে অনেককে অভিশর নীট্ এবং অপ্রশন্ত মশারি ব্যবহার করিতে দেখা যায় । শ্যার শহিত স্বাস্থ্যের যে স**ৰ**দ্ধ আছে তাহা না জানা হেতু এবং প্রধানত ব্যয় সংক্ষেপ করণার্থ তাঁহারা এইরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে কোনও মতে কিছু ধন-শঞ্য করিতে পারিলেই হইল, কিন্ত এরপু সংস্থার বড়ই অনিষ্টকর। এই সংস্থার আমাদের মধ্যে প্রবল বলিয়াই নানা রক্মে আমাদের স্বাস্থ্যের হানি এবং গার্হস্তা স্থের ব্যাঘাত হইতেছে। অতএব দকলেরই সাধ্যাত্মপারে এরপ সংস্থার পরিত্যাগ করা কর্ত্ব্য। মশারি অপ্রশস্ত হইলে তাহার ভিতরে বায়ু অতি অল থাকে এবং দে বায়ু শীঘই দূ্ষিত হইয়া উঠে। দূ্ষিত ৰায়ু স্বাংস্থার অনিষ্টকর। মশারি নীচু হইলে শ্যার তলদেশে তাহা ভাল করিয়া গুঁজিতে পারা যায়না। শয্যাতলে মশারি উত্মরূপে গোঁজা না থাকিলে সর্প বৃশ্চিক বিড়াল প্রভৃতি হিংস্ত জন্ত অনায়াদে শ্যার ভিতর প্রবেশ করিয়া বিষম অপকার করিতে পারে। এই কারণে মধ্যে মধ্যে ছর্ঘটনা ঘটয়াও থাকে। অতএব স্কলেরি উচ্চ এবং প্রশন্ত মশারি ব্যবহার করা কর্ত্ব্য।

তানেক জননীর দোষে শ্যার বায়ুদ্যিত হয়। রাজিকালে কোলের ছেলে মলমূত ত্যাগ করিলে অনেক জননীছেলের শ্যা পরিবর্তন করেন না। ছেলে মল ত্যাগ করিলে উপরের কাঁথাখানি ওটাইয়া শ্যার এক পার্শ্বে রাথিয়া নিজাযান। বর হইছে, বাহির করা দ্রে থাকুক শ্যা হইতেও অনেক স্মরে বাহির করেন না। ছেলে মূত্র ত্যাগ করিলে

মৃজ্দুষিত কাঁথাখানি না সরাইরা একথানি ওক কাঁথা তাহার

তিপরে পাতিয়া দেন মাতা। এই কারণে শ্যার বায়ু অতিশ্র

দ্যিত ও ছর্গন্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে সকলেরি নিজার

ব্যাঘাত ও স্বাস্থ্যের হানি হয়। অতএব আমাদের জননীয়া

যাহাতে একপ না করেন সকলেরি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া

উচিত। আলয়া ত্যাগ করিয়া এবং কিছু কট হইলেও তাহা

স্বীকার করিয়া শিশুর মলম্ত্রদ্যিত শ্যা একেবারে ঘরের
বাহিরে রাথিয়া নৃতন শ্যা পাতিয়া দেওয়া কর্তব্য

আমরা লেপ বালিদ প্রভৃতি শ্যার উপকরণ প্রায়ই রৌদ্রে দিই না। বোধ হয় যে রৌদ্রে দিবার আবশ্যকতা না काना (ह्वू वदः व्यालमानगठ निर्देना। किन्न भया। मर्सन। রোদ্রে না দিলে তাহা সঁ্যাৎসেতৈ হইয়া পড়ে। স্যাংসেতে শ্যার শ্য়ন করিলে পীড়া হইয়া থাকে। কথনও কথনও ঘাড়ে ও পৃষ্ঠে বেদনা হইলে আমাদের গৃহিণীরা মাথার वानिमं ि द्वीरक (मन। किन (मन जांश जान न्त्यन ना। বুঝিলে শুধু মাথার বালিস্টি রৌদ্রে দিতেন না, সমস্ত শ্রাটি . বৈীজে ভকাইয়া লইতেন, কৈন না শ্যা সঁগৎসেঁতে হয় বলিয়া এরপ বেদনা হইয়া থাকে। অতএব এরপ বেদনার কারণ দ্রীভূত করিতে হইলে শুধু মাথার বালিষ্ট রৌর্টে मिल हल ना ममछ भया त्रोट्य दिखा छेहिछ। भया। मर्जना द्रोरक ना निल्ल लिश वालिएम जूना नौच कमाछ বাঁধিয়া শক্ত হইয়া উঠে এবং পচিয়াও যায়। তাহা হইলে শ্যার যতটুকু কোমলতা আবশ্রক জীতটুকু কোমলতা थाटक ना এवः भगात উপকরণ অধিক দিন টেকে না,

আবার বায় করিয়। শ্যার ন্তন উপকরণ প্রস্তুত কিত্তে হয়। অনেকে বিছানায় চাদর প্রায় ব্যবহার করেন না। সে জন্তও শ্যা শীঘ্র ময়লা হইয়া পড়ে। অনেকে বিছানার চাদর এবং বালিসের ওয়াড় প্রভৃতি প্রায়ই ধোয়াইয়া লন না। সে জন্যও শ্যা অতিশ্য অপরিষ্কার স্বাস্থাকর এবং হর্গন্ধ হয়। বিছানার চাদর প্রভৃতি সর্বাদ্য না কাচাইলে শীঘ্র ছি ড়িয়া যায়। তথন আবার বায় করিয়া চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়। অতএব বিছানা সর্বাদা রৌদ্রে শুক্তি প্রস্তুতি বাবহার করিয়া ভাহা সর্বাদ্য কাচাইয়া লইলে এবং বিছানার চাদর প্রভৃতি বাবহার করিয়া ভাহা সর্বাদ্য কাচাইয়া লইলে প্রায়্য ভাল থাকে এবং মোটের উপর শ্যার জন্য গৃহস্থের বায়ও ক্ম হয়। সকলেরি ভাহা করা উচিত।

## নবম পাঠ।

## গৃহকর্ম করিবার কথা।

সচবাচর যে প্রকারে আমাদের গৃহকর্ম করা হয় তাহা খুব ভাল নম। পূর্ব পূর্বে পাঠে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বেশ ব্ঝিতে পারা যায় যে আমাদের গৃহকর্ম করিবার প্রণালীতে অনেক দোষ আছে। আমাদের গৃহকর্মের ভাল ব্যবস্থা নাই। যে কর্ম্মটি যে সময়ে করা আবশ্রক অনেক স্থলে দে সময়ে দের কর্মটি করা হয় না। ভোজনের পরেই পানের প্রেয়াজন। কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় যে গৃহের লোক ভোজন করিয়া বারংবার পান চাহিতেছেন কিন্তু

ভধনুও পান প্রস্তুত করা হয় নাই। গৃহিণী হয়ত একটি , কভাকে ৰক একটি বধুকে বলিতেছেন—'ওমা এখনও পান কর নাই, বাবুরা,ভাত থাইয়া বসিয়া আছেন, কুঠী যাইতে পারিতেছেন না, শীঘ গোটাকতক পান সাজিয়া দাও'। কলা অথবা বধূ. হয়ত বলিলেন—'মা আমি কেমন করিয়া পান সাজিব, থোকা বড় বাহানা তুলিয়াছে। পিদীমাকে ডাকিয়া দি'। পিদীমা জগৎ সংসার ভুলিয়া ছাদের উপর বড়ি দিতেছেন, গুনিয়া বলিলেন—'ও বউ আমার বঞ্চির হাত, কেমন করে পান সাজ্ব ? যা করিয়। হউক ভুই হটো পান সাজিয়া দে'। তথন গৃহিণী কি করেন হাঁড়ি কুঁড়ি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উপরে আধিয়া মাথা মুও দিয়া গোটাকতক পান সাজিয়া দিলেন। কোনও পানে হয়ত চুণ হইল না, কোনও পান হয়ত চূণে ভারিয়া গেল। প্রায় প্রতিদিনই এইরূপ গোলমাল হইয়া থাকে। অথচ ইহা নিতা কর্মা, গুছের সকলেই জানেন এই ঝাজটি এই সময়ে করিতে হইবে, কিন্তু (मह मगरत (मथा गांत रा दा का कांग्रे कहरे करतन नाहे। কর্ম্বের শৃভালা বোধ নাই বলিয়া আমাদের গৃহে স্ত্রীলোক-निरात गर्धा कर्माविज्ञांगं नाहे, अथवा त्य निन त्य कर्मे खेनि করিতে হইবে সে দিন সেইগুলি করিবার নিমিত 'অপ্রে কোনও বন্দোবত করাও হয় না৷ গৃহিণী যদি জীলোকদিগের মধ্যে গৃহকর্ম ভাগ করিয়া দেন অর্থাৎ ইনি এই কর্মটি করি-বেন উনি ঐ কর্মটি করিবেন এই প্রকম একটা বন্দোবস্ত করিয়া দেন ভাহা ইইলৈ গৃহে কোনও গোলমালও হয় না এবং দকল কর্মাই যথাদমরে দম্পাদিত হয় । 'অমাদের গৃহ-

কর্মে পারিপাট্যেরও অভাব আছে। কোনও এনটি কৃষ্ণি করিতে ইইলে তজ্জনা যে সকল আয়োজন আবশ্যক সে সকল আয়োজন না করিয়া লইয়াই আমাদের গৃহিণীরা সেই কাজটি করিতে আরম্ভ করেন। আরম্ভ করিয়া যখন দেখেন সমস্ভ আয়োজন হয় নাই তথন 'এটা লইয়া আয়' 'ওটা বাটিয়া দে' 'গীঘ ঘটিটা মাজিয়া আন' এইরপ চীৎকার করিতে থাকেন। তথন কে কি করিবে ঠিক্ করিছে পারেন না, সকলেই গোলমাল এবং দৌড়াদৌড়ি করে, অতএব সকল কাজেরি ব্যাঘাত হয়। কোনও একটি কাজ করিবার অত্যে তজ্জনা যে সমস্ভ আয়োজন আবশ্যক তাহা করিয়া লইয়া কাজটি আরম্ভ করিলে কোনও গোলমালও হয় না গৃহকার্য্যের ব্যাঘাতও হয় না। অতএব সেইরপ করাই উচিত।

আমাদের গৃহকর্মে বৃদ্ধিপ্রাগে হয় না বলিয়া অনেক
সময়ে তাহাতে গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। যে বিশৃদ্ধলা এবং
পারিপাট্যের অভাবের কথা বলিলাম তাহারও একটি হেডু এই
যে বিবেচনা করিয়া বা সব দিক দেখিয়া ও বৃঝিয়া গৃহকার্য্য
করা ইয় না। জ্ঞান ব্যতীত বৃদ্ধিপ্রাগে করা যায় না সত্য,
কিন্তু জ্ঞান যে শুধু পৃস্তক হইতেই লাভ করা যায় তা নয়।
দেখিয়া শুনিয়াও জ্ঞান লাভ করা যায়। এই পরিমাণ চাল
এই পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিলে ভাত উত্তম হয়। ভাত
বাঁধিবার নময় পাঁচ দিন তাহা লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে জ্ঞান
করিতে পারে। কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকেরা তাহা করেন
না। সেইজন্য জ্বাত কোনও দিন বিস্থাদ হয় কোনও দিন
শক্ত থাকে ইত্যাদি। এইরূপ স্থনেক গৃহকার্য্য স্থক্ষে বলা

যাইতে পীরে। অতি সামান্য বৃদ্ধি প্রয়োগ করিলেই গৃহকর্ম ুউত্তমরূপে করা যায়। কিন্তু তাহাও করা হয় না। অত এব পুরুষদিগের কর্ত্তবা যে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহকর্মে বৃদ্ধি প্রয়োগ করিতে সর্বনা শিক্ষা ও পরামর্শ দেন। গৃহকর্মে বৃদ্ধি-প্রয়োগ না করিলে শুধু যে গৃহকর্ম ভাল করিয়া করা যায় না তা নয়, গার্হয়, উন্নতিও হয় না। বুদ্ধিপ্রয়োগ করিলে কবি-কার্য্যের যেমন উন্নতি হইতে পারে অথবা বাণিজ্যের যেমন উন্নতি হইতে পারে, গার্হস্থা প্রণালীরও তেমনি উন্নতি হইতে পারে। আমাদের গৃহকর্মে বৃদ্ধিপ্রয়োগ হয় না বলিয়া আমাদের গার্হস্য প্রণালীও চিরকাল সমান আছে, তাহার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। সেই জন্য আমাদের আর কোনও বিষয়েও উন্নতি হয় নাই, এবং গার্হতা প্রণালী উন্নত হইলে গাহস্য হ্রথ ও স্বচ্ছন যে রক্ম বুদ্ধি হইতে পারে তাহাও হয় नारे। व्यालमारभंजः व्यामापित शृहकत्यंत कठ त्य हासि হইয়া থাকে ভাহা বলা° যায় না। পূর্ব্ব পূর্বে পাঠে এ কথার অনেক উদাহরণ পাওয়া, যাইবে। অনেক গৃহে দেখিবে একটি ৰালিদের খোল এক জামগায় একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে। প্রতাহ দেই ছিন স্থান দিয়া তূলা বাহির হইতেছে। ছই মাস তিন মাস চারি মাস ধরিয়া সকলেই তাহা দেখিতেঁছেন । কিন্তু এক মুহুর্ত্তের জন্য একটা স্চ ও একটু স্থতা লইয়া ছিন্ন স্থানটুকু দেলাই করিবার সামর্থ্য থেন কাহার ও হয় না। এইরূপ অনেক বিষ্য়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এপ্রকার আলস্ভ্যাগ করা একান্ত কর্ত্ব্য। নহিৰে আমাদের গছকর্ম कथनहै ऋठाककाल मन्न इहेरद ना।

গৃহের লোকে স্বয়ং যত গৃহক্ষ করিতে পাঞ্জন ততই ভাল। আপনার কর্ম আপনি করিলে কর্ম যত হুসম্পর হর দাস দাসী দারা করাইলে তত হয় না। আগে এদেশে গৃহকর্ম করণার্থ বেশি দাস দাসী নিযুক্ত করা হইত না, এখন হই-ভেছে। গৃহের স্ত্রীলোকদিগের বেশি গৃহকর্মা করিবার সময় थां क ना विनयारे (य এथन (विन नाम नामी नियक्त कता इय তা নয়। এখন আমাদের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ অনেকেরি সৌধীনতা এবং বাবুগিরির দিকে ঝোঁক হইয়াছে বলিয়া অধিকাংশ গৃহকমের নিমিত্ত দাস দাসী নিযুক্ত করা হয়। এখন অনেক স্ত্রীলোকে বাসন মাজা বা বাঁট দেওয়া বা রশ্ধন করা বড় হ নীচ কাজ মনে করেন। এবং অনেক পুরুষে বাজার করা বাজলের কল্মী হইতে এক গেলাস জল গডাইয়া লওয়া বড়ই অসমানস্চক মনে করেন। কিন্তু এসকল কাজ নীচ হা লজ্জাকর নয়। এ সকল কাজ গৃহের লোকেরই করা কর্তবা। নিজের কাজ নিজে করিলে কাজও বেশ ভাল হয় এবং গৃহক্ষের ব্যয়ও ক্ম হয়। আজিকার দিনে মিত্রায়ী না হইলে গরিব এবং মধ্যবিত গৃহস্থের রক্ষা নাই। অভএব ভালেসা, সৌথীনতাও বাব্লিরি পরিত্যাল করিয়া সকলেরি আপন আপন গৃহকর্ম করা কর্ত্বা। আমাদের স্থীলোকেরা যদি স্বয়ং গৃহকর্ম না করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সাস্থ্যের হানি হইবে। এখন যুবতীরা স্বয়ং বেশি গৃহকর্ম करतम ना वालका आरोकात खीलाकि परिवृत अरुका डांशाही বেশি কথা হইয়া শভিতেছেন। দাদ দাসীর উপর বেশি গৃহ-কর্মের ভার দিলে গৃহসামগ্রীও বেশি অপ্রয় এবং অপ্রত

হয়। অত্তর আমাদের জীলোকদিপের আস্থ্যের নিমিত্তও বটে এবং গৃহদামগ্রী রক্ষার্থও বটে আমাদের গৃহক্ষা আমাদের আপনাদের ছারাই বেশি সম্পন্ন হওয়া উচিত। এবং
দাসদাসীর ছারা গৃহক্ষা ক্রাইবার যে প্রণা প্রবল হটুরা।
উঠিতেছে তাহা যতদ্র পারা যায় ক্যাইরা ফেলা কর্ত্রা।

## দশন পাঠ।

## গার্হস্ত পাঠের তত্ত্বকথা।

গৃহকর্ম সম্বন্ধে এ দেশের লোকের কতকগুলি লাস্ত সংস্থার আছে। সেই সকল লাস্ত সংস্থারের বশবর্ডী হইরা এ দেশের লোকে স্থচার রূপে গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে অক্ষম হন। অনব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া তাহা উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাথিকর প্রথা এদেশে নাই বলৈলেই হয়। আমাদের স্থীলোক-দিগকে যদি বলা যায় যে অন্ধর্মনাদি ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাথা উচিত, নহিলে ধূলা প্রভৃতি তাহাতে পজ্য়া ভাহাকে ধারাপ করিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে তাহারা প্রায়ই এইরূপ উত্তর করিয়া থাকেন যে একটুকু আগটুকু ধূলা পুড়িলেই যা কি ক্ষতি হইতে পারে ? প্রজ্যান্তরে বদি বলা যায় যে অন্তই হউক আর অধিকই হউক ধূলা থাইলেই শারীবের অনিই হয়, তাঁহারা অমনি বলিয়া উঠেন—'হা চিরকাল আমরা অন্ব্যঞ্জনাদি না ঢাকিয়াই রাশি, কৈ কাহার কবে অন্ব্যঞ্জন থাইয়া পাঁড়া হইয়াছে' ? এ কথার উত্তর এই যে

একটুকু আধটুকু ধূলা অনব্যঞ্জনের সহিত উদ্ভে প্রেদ कतिरल তৎक्रगां जाहात रकान क्कल पृष्टे हम ना नरि किन्छ যদি প্রতিদিন একটু একটু করিয়াধূলা উদরে প্রবেশ করে ভবে বছ দিনে একটা না একটা রোগ প্রকাশ পার। তথন সকলে বুঝিতে পারে না যে ধূলা খাইয়া রোগ ছইল, কিন্তু কিবেচক লোক মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে ধূলা খাইবার জিনিস নয়, অতএব প্রতিদিন ধুলা থাইলে অবশাই শরীরের একটু একটু করিয়া অনিষ্ট হইবে, এবং সেই অনিষ্টহেতু অৰশাই এক দিন একটি প্ৰকৃতি রোগ প্ৰকাশ পাইবে। এ দেশের কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রায় কেহই এই প্রকার বিচার করিয়া দেখেন না। অতএব তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে একটুকু আধটুকু বূলা খাইলে শরীর থারাপ হইতে পারে। সেই জন্য অনব্যঞ্নাদিতে ধূলা না পড়িতে পারে এমন কোন যত্ন বা উপায় করেন না। শ্রনের সম্বন্ধেও এইরূপ। এক घरत वो अक भवाश अधिक लाक भश्म कतिरत अक मिरम क ছই দিনে কাহারো খাদরোগ বা খনা কোন রোগ হয় না वरहे। किन्नु वर्ष्ट्रामन रमन्ने श्रीकारत भागन कविरण अनेभाः একটা না একটা রোগ জ্মিয়া থাকে। এ দেশের লোকের এইরূপ সংস্কার যে যাহাতে রোগ হইবার হয় তাহাতে চট্পটই . রোগ হইয়া থাকে। সেই জন্য যাহাতে বিলম্বে রোগ প্রকাশ পায় তাহা যে ঐ রোগের কারণ তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এবং সেই জন্যই এক ঘরে বা এক শ্যায় অনেকে শ্বন করিলে তাংচতে তাঁহারা কোন দোধ দেখেন না। কিন্তু ছুই একটি বিবয়ে তাঁহারা আপেনারাই এইরূপ ভ্রান্ত সংস্থারের

বিকুদ্ধ শংস্কার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাটীর কোন ছেলে कि अला (कह यनि मर्सन। अन याटि वा अधिक अन अटन পড়িয়া থাকে এবং এইরূপ করিতে করিতে কিছু দিনের পরী যদি তাঁহার জ্বার কাসি বা অন্য কোন পীড়া হয় তবে তাঁহারা, নিজেই বলিয়া থাকেন যে এত জল ঘাঁটা হইয়াছে, সে দকল क्रन (काशांत्र याहेरत, रताश श्हेरत ना ? এ खरन रम्भा गाहेर हैरिक যে তাঁহারা এক আৰু বিষয়ে বুঝিতে পাঁরেন যে কোন একটি ' বোগের কারণ অল্লে অবং অলাক্ষতভাবে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ছঃথের বিষয় এই যে দকল রোগের কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা এরপে বুলিতে পারেন না এবং সেই জন্য তাহারা অনেক গৃহক্ষা সুচাক্তরণে ও বিশুদ্ধ প্রণালীতে সম্পন্ন করেন না। অভএব ধীহাতে তাঁহারা এই সকল তথ্য ভাল। করিয়া বুঝিতে পারেন এবং বুঝিয়া উত্তম প্রণাগীতে গৃহক্ষ করিতে পারেন সকলেরি ভাঁহাদিগকে সের্প প্রামর্শ দে ৩য় কর্ত্রা। তাঁহাদের দৃষ্টি শক্ছু সূন, তাই তাঁহারা রোগ প্রভৃতির হুকা কারণ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু গৃহককোঁ হুকা দৃষ্টি বড়ই অবশ্যক। আমাদের হৃদ্ধ দৃষ্টি নাই বলিয়া আমাদের গৃহ-কম্মে এত দোষ ঘটিয়া থাকে। অনব্যঞ্জন রন্ধন করা কি অপর গৃহকর্ম করা বড় সামান্য কাজ বলিয়া মনে হয় এবং দেই জ্ঞা সে সকল কাজে এ দেশের স্ত্রী পুরুষ বেশি বত্ন বা বুদ্ধি প্রয়োগ করা আবশাক বোধ করেন না। তাঁহাদের মনের ভাব এই নপ যে রালাবালা এমন কি কাজ যে তাথাতে বেশি লাগিয়া थाकिएड इहेरत, रार्यन कतिशाहे इक्टेंक इहेबा शिराहे इहेल। সামান্য কাজের ফলাফুল যে গুক্তর হইতে পারে তাহা

তাঁহারা বুঝেন না বলিয়াই গৃহকর্মে তাঁহাদের সমূচিত যত্ন, সতর্কতা ও বুদ্ধি প্রোগ নাই। কিন্তু তাঁহাদিশের বুঝা, , উচিত যে সামান্য কাজ লইয়াই সংসার।, **অত**এব সংসার-ধর্ম যদি সুথে ও স্বচ্ছদে নির্বাহ করিতে হয় তবে রন্ধন ভোজন গৃহধামগ্রী আহরণ প্রভৃতি সামান্য কার্য্যকেই গুরু-তর কাজ বুঝিয়া অতি যত্ন ও বিবেচনার সৃহিত্ তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। সেইজনাই এই গ্রন্থে সেই সকল কার্য্যকে গুক্তর বলিয়া উল্লেখ করা গেল এবং তংপ্রতি দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেরি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইল। যে সকল ভ্রাপ্ত সংস্কারের কথা বলিতেছি দেই দকল ভ্রাপ্ত সংস্কার আমাদের মধ্যে যে শীঘ্র সংশোধিত হয় না তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে আমরা অত্যন্ত অল্স। গৃহক্ষা সুচাক-রূপে ও বিশুদ্ধ প্রণালীতে করিতে হুইলে দিনের মধ্যে অসংখ্য খুট নাটর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, অসংখ্য দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয় এবং অসংখ্য রকমে তংপর, সত্ক, শ্রমণীল ও ক্ষিপ্রহস্ত হইতে হয়। নিজ্বিজ করিলে চলে না। ঘটিটা 'থানিফ পরে মাজিব এখন, বিছানাটা আজ নয় কাল রৌজে দিব, এরূপ করিলে চলে না। আমরা অলম বলিয়া তংপর, শ্রীমশীল, সতক ও ক্ষিপ্রহস্ত হইতে এত আনিচ্ছুক হই, এবং সেইজন্য গৃহকর্ম সামানা হইলেও তাহা বড় গুরুত্র কর্ম এবং তাহাতে বিশেষ যত্ন, প্রমশীলতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও বুদ্ধি-প্রয়োগ আবশ্যক এ কথা সহজে বৃঝিতে চাই না। আমাদের অলম প্রকৃতিই বামাদের গৃহধর্মসম্বনীয় ভাত সংস্কারগুলি সংশোধনের প্রধান প্রতিবন্ধক। অতএব আমাদের অলস

প্রকুতি যুহাতে সংশোধিত হয় এবং আমরা যাহাতে শ্রমশীল, তৎপর ও কার্যাপটু হইতে পারি অগ্রে সেই চেষ্টা করা কর্ত্য্য। কিন্তু শ্রমশীলতা, তৎপরতা এবং কার্যাপট্তা গৃহে যেমন শিক্ষী করা যায় অন্যত্ত তেমন যায় না, এবং গুহে শিক্ষা না করিলে. অন্যকো**রাও** তাহাশিকা করা যায় কিনা সন্দেহ। গ্রু-क्यां चनत चुठाक ও বিশুদ্ধ প্রণালীতে করিতে হইলে এবং গৃহকে নিয়ত স্থানর স্বাস্থাজনক এবং সুখনর করিয়া রাখিতে इटेल गृहस्टक मर्सनार मन्क थाकित दम, महस्र भित्क मृष्टि রাখিতে হঁয়, এবং সম্পূর্ণরূপে আলসাগীন হইয়া সহস্র খুটি নাটি লইয়া সত্তই সমুৎস্থক ও ব্যস্ত থাকিতে হয়। এইরূপ করিতে হইলে যাহার স্বভাব অতিশয় অল্স সেও শ্রমশীল ও ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া উঠে, এবং এরপে না করিলে শ্রমশীল ও ক্ষিপ্রহয়ঃ হওয়াও হুদ্র হয়। আমরা অলসস্থভাব বলিয়া কোন বিষয়েই উন্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। কি বিদ্যোপার্জন 🌬 ধনোপাৰ্জন কি ধৰ্মচৰ্য্য কোন বিষয়েই সফল হইতে পারি-·তেছিনা, এবং সকল বিষয়েই আমাদের জাতি অতিশ**রু**হীন অবস্থার রহিয়াছে। কিন্তু এখন আমরা যে প্রকারে পৃহক্ষা করিয়া থাকি তাহা পরীক্ষা করিলে আনাদের আলস্যের পরি-মাণ ও প্রকৃতি যেমন স্থলররপে বুঝিতে পারা যায় আয় কিছুতেই তেমন পারা যায় না। সেইজন্য আমাদের গৃহ-ক্মপ্রণালীর ক্তক্গুলি দোষ বুঝাইলাম, সকলেরি তাহা বুঝা উচিত। নহিলে আনাদের আলম্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি যে কি ভয়ানক তাহা আমরা সম্পূর্ণরপে। হৃদয়য়ম করিতে পারিব না, এবং সম্পূর্ণরূপে তাহা হৃদয়স্থন করিতে না পারিলে

আমাদের আলস্য আমাদের স্থ সচ্ছন্দ ও উন্তির কত যে ব্যাঘাত করিতেছে তাছাও বুঝিতে পারিব না। বোধ ছয় যে এই গ্রন্থানি পাঠ করিলে এ বিষয়ে আমাদের সমাক্ চৈতন্য ছইলে আমাদের অলস প্রকৃতি পরিজ্ঞাণ করিবার ইচ্ছাও ছইবে। তথন আমাদের গৃহকর্ম-প্রণালী সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলে এবং গৃহকর্ম্মে সতত তৎপর ক্ষিপ্রহন্ত সভর্ক ও শ্রন্থীল ছইতে চেষ্টা করিলে আমাদের অলস প্রকৃতি যেমন সহজে ও সম্যক্রপে সংশোধিত ছইবে এবং আমরা শ্রম্থীল ও তৎপর ছইতে পারিব আর কোনও রক্মে তেমন পারিব না। এই জন্য আমাদের গৃহকর্মপ্রণালীর প্রতি আমাদের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেরি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

আমাদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ব্যন্ত হ । সেই জন্য আনক গৃহত্ব অথপা প্রণালীতে গৃহকর্ম করিয়া থাকেন। ব্যাহারা বেশি ব্যায়ক্ষ্ঠ তাঁহারা আপাতত কোন বিষয়ে হই পরসা ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করেন এবং সেই জন্য অনেক গৃহকর্ম অথপা রীতিতে সম্পন্ন করেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে,শেষে তাঁহাদের বেশি অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আজ ছই পরসা,বাঁচাইবার জন্য মন্দ জিনিস থাওয়া গেল। কিন্তু দশ দিন মন্দ জিনিস থাইয়া যথন একটা উৎকট রোগ হইল তথন রোগ আরাম করিতে হয় ত একেবারে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া গেল। দূরদর্শী হইতে পারিলে আমাদের গৃহকর্মে যে বিষম ব্যয়কুঠ আ দেখা যায় তাহা ঘুটিয়া মাইতে পারে এবং ব্যয়কুঠ ভাবশতঃ আমাদের গৃহকর্মে যে দোষ ঘটিয়া থাকে

তাহাও সংশোধিত হইতে পাবে। দূরদর্শিতার অভাবে আমা-দের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতেছে না। আমামরা ব্যবসা বাণিজ্য করিতেও আপাতত ছই টাকা ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করি এবং দেই জন্য ব্যবস্থ বাণিজ্যে অনেক সময়ে কুতক্যর্য্য হইতে পারি না। ব্যবদা বাণিজ্যে ইংরাজেরা এরূপ করেন না, তাঁহারা ব্যবসার পরিণামের দিকে বেশি দৃষ্টি রাথিয়া ্আপাতত ছই চারি পয়সা ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করেন না এবং নেই জন্য তাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্যে আমাদের অপেকা সহস্র গুণে সফলতা লাভ করেন। অত এব আমাদিগকে দূরদর্শিতা শিক্ষা করিতে হইবে। গৃহে সে শিক্ষা না হইলে আর কোথাও হইবে না, অতএব গৃহক্ষা সতি গুক্তর কর্মা বুঝিয়া দূরদর্শি-তার সহিত তাহা সম্পর্ন করা উচিত। এইরূপ কিছু দিন করিলে তবে দুরদর্শিতা আমাদের প্রকৃতির অংশস্করপ হইয়া পড়িবে। তথন কি গৃহকর্ম কি অপর কর্ম সকল কর্মেই আমারা দূরদর্শী হইব এবং উন্নতি লাভ করিব। সেই জন্যই আমাদের গার্ম্ভ্য প্রণালীর প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।